# জীবনী-সংগ্ৰহ।

## মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তমগুলীর জীবনী।

াধুসঙ্গত বিবেকশ্চ নিম্মলং নয়নছয়ম্। যস্তা নাস্তি নরঃ সোহস্কঃ কথং নাপদমার্গগঃ॥ কুলার্গব তন্ত্র।

## শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্গলিত।

5তুর্থ সংশ্বরণ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরী—২০১ নং কর্ণগুয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা :

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

#### The Right of translation and reproduction is reserved.

Printed by

B. B. CHAKRAVARTI

Lakshmibilas Electric Printing Works.

12 Narkelbagan Lane, Calcutta.

## সূচীপত্র।

| বিষয়                     |                  |       |       | পৃষ্ঠা              |
|---------------------------|------------------|-------|-------|---------------------|
| বুদ্ধদেব                  | • • •            | ***   | •••   | >                   |
| শঙ্করাচার্য্য             |                  | •••   | •••   | 8₵                  |
| <b>চৈত্র্য়দে</b> ব       |                  | ***   | •••   | .৭৩                 |
| ত্রৈলঙ্গ স্বামী           |                  | ,     | •••   | ৯৬                  |
| নারায়ণ স্বামী            | •••              | •••   | •••   | 220                 |
| রামদাস স্বামী             | •••              | • • • | •••   | <b>&gt;&gt;</b> 5   |
| ভাস্করানন্দ সরস্বতী       | •••              | •••   | •••   | 220                 |
| দয়ানন্দ সরস্বতী          | •••              | •••   | • • • | 555                 |
| সাধু তুকারাম              | •••              |       | •••   | <b>ን</b> 8 <b>৬</b> |
| माधू जूनमीनाम             | •••              | ١     | •••   | 202                 |
| মহাত্মা কবীরদাস           | •••              | 464   | •••   | ১৭৬                 |
| গুরু নানক                 | •••              | •••   | •••   | 220                 |
| হরিদাস সাধু               | • • •            | •••   | •••   | 522                 |
| যবন হরিদাস                | •••              | •••   | •••   | २ऽ৮                 |
| সাধক রামপ্রসাদ            | <b>***</b>       | •••   | •••   | २२२                 |
| <u> এরামক্বঞ্চ পরমহংস</u> | •••              |       | •••   | ২৩৪                 |
| ভূক্তবীর বিজয়ক্বঞ্চ ধে   | গাস্বাম <u>ী</u> | *;*   | •••   | ₹8€                 |
| <b>অভি</b> শ্চাদ          |                  | •••   | ••    | २৫৫                 |
| বলনাথ দাস                 |                  |       |       | . • ২৬৩             |

৩৩২

980

989

মৌনীবাবা

লোকনাথ ব্ৰহ্মচারী

সাধুৰচন সংগ্ৰহ



GAUTAMA BUDDHA.

## জীবনী-সংগ্রহ।

## वृद्धात्व।

### শাক্যবংশের উৎপত্তি।

বৃদ্ধদেব শাকাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শাধনার দারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন।
শাকাবংশীয়দিগের মধ্যে তিনিই কেবল কামক্রোধাদি রিপুসকলকে জয়
করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া শাকাবংশীয় লোকেরা
তাঁহাকে শাকাসিংহ ও শাকামুনি আখা প্রদান করিয়াছিলেন। ,শাকাবংশ আমাদিগের পৌরাণিক হুয়াবংশের একটা পুথক্ শাখা মাত্র। হুয়াবংশীয় ইক্ষ্ণাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের
একাংশ হইতে শাকাবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইক্ষ্ণাকুবংশে হুজাত
নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা তৎকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া
শোকা" এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি কারণে যে উঁহারা
নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার বিষরণ এই স্থানে লি পিবদ্ধ করিলাম

পুরাকালে অযোধা নগরে স্থজাত নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলে। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্সা ছিল। পুত্রগণের নাম—প্রপুর, নিপুর, করকুণ্ডক, উল্লামুখ ও হস্তিশার্ষক। কন্সাগণের নাম—শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এই সকল পুত্র ও কন্সা বাতীত "জেন্ত" নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। সেটা তাঁহার প্রধান মহিষীর সধী পুত্র। সধীর নাম ছিল জেন্তি, সেইজন্ম সকলে তাহার পুত্রকে জেন্ত বলিয়া ডাকিত।

্রাজা স্কুজাত এক সময়ে ঐ স্থীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন ; জেন্তিও তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার জন্ম রাজা পরিতৃষ্ট হুইয়া জেন্তিকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মৌজন্ত দেখিয়া আমি তোমায় বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি তোমার অভিলয়িত বর প্রার্থনা কর।" রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জেন্তি মনে মনে বিবেচনা করিল যে, রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার অন্তান্ত পুত্রেরা পিতৃরাজ্যের ও পৈতৃকধনের অধিকারী হইবে, আমার পুত্রের তাহাতে কোন অধিকার থাকিবে না; অতএব যাহাতে আমার পুত্র ঐ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া জেন্তি বলিল, "মহারাজ। আপনি যদি আমাকে বর দিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আপনার পাঁচ পুত্রকে বনবাসী করিয়া আমার পুত্রকে রাজ্যপ্রদান করুন।" মহারাজ স্কুজাত, জেন্তির মুখে এইরূপ বর-প্রার্থনা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে কোন ক্রমেই স্বীকৃত বরপ্রদানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। রাজা "তাহাই হউক" বলিয় জেন্তির অভিল্যিত বরপ্রদান করেন। রাজার বরদানের কথা, ক্রমে নগর্বাসীমাত্রেই শুনিল! রাজকুমারেরা পিতৃসত্য পালনের জন্ম পিতৃরাজা •পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। কুমারদিগকে বনগমন করিতে দেখিয়া রাজ্যের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের সহিত গমন করে। ইহারা বহুদেশ প্র্যাটন করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সন্নিকটত্থ রোহিণী-নদীতীরবর্ত্তী শকোটবনেন আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ বিতৃত শকোটবনের মধ্যে যে হানে মহাত্মভব ও মহাজ্ঞানী কপিলমুনি \* বাস করিতেন, উঁহারা তাঁহারই আশ্রমের সন্নিকটে বসবাস করেন। রাজকুমারেরা শকোটবনে বাস করায় এবং অহা কোন বংশের সহিত সংশ্রম না রাখিয়া আপনাদের পরস্পের ভগিনী, ভাগিনেয়া প্রভৃতির সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত করায়, উঁহাদের বংশ শাকাবংশ বলিয়া অভিহিত হয়। স্থজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুর"ই শাক্যবংশের প্রথম বা আদিপুরুষ। শাকাবংশ ইক্যাকুবংশের একটা শাগা মাত্র।

#### কপিলবস্তু নগরের উৎপত্তি।

স্থজাত রাজার নির্কাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিবাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গ প্রদেশে কপিল ঋষির আশ্রম-নিকটস্থ শকোট বনে বাস করিলে, জ্রুমে তথায় অস্তান্ত লোক গতায়াত আরম্ভ করে। নানা দেশীয় বণিকগণও তথায় এতিবিধি করিতে থাকে। তথন তাঁহাদের ইচ্ছা হয় যে, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্ত কোথাও যাইব না। কুমারেরা এইরূপ মনস্থ করিয়া কপিলমুনির আজ্ঞা লইয়া সেই

 এই কপিলমুনি সাংখ্যব্যক্তা ও সগরসভানগণের দাহকর্ত্তা কপিল হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে, ইনি গৌতম গৌতীয় বলিয়া বিশেষিত ইইয়াছিলেন। শকোটবনে এক উত্তন নগর নির্মাণ করেন। কপিলমুনির আজ্ঞা লইরা ঐ নগর নির্মাত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ নগরের নাম "কপিলবস্তু" হয়।

কপেলবস্ত নগর স্থাপিত হইবার পর হইতেই তাহার এইদি হইতে কারস্ত হয়। ক্রমে উহা এত সমৃদ্ধিশালী হয় যেঁ, তৎকালে ঐ নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠে। স্কুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ওপুর ঐ নগরের রাজ-পদে অভিবিক্ত হন। ওপুরের পর যথাক্রমে নিপুর, করকুগুক, সিংহহর \* প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। সিংহহর চারি পুত্র এবং এক কল্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, বৌতদন, শুভোদন, ও মমৃতোদন এবং কল্যার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহহরুর পরলোক প্রাপ্তির পর পৈতৃক সিংহাসন তিনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শুদ্ধোদন রাজার ওরসে ও কোলবংশীয় ভার্যা। মায়া-দেবীর গর্ভে ভগবান বৃদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় স্থজাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ওপুর বিথাতি শাকাবংশের মূল। এই মূল পুরুষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাকা-মুনির উদয় হয়।

\* আমি যে কর্মণানি বৃদ্ধদেবের জীবনী দেখিয়াছি তাহার সকলগুলিতেই সিংহহত্বর পুত্র শুদ্ধোদন লিখিত আছে, কেবল "শাক্যম্নি চরিতু" নামক পুস্তকে ইহার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"কুমারের পৈতামহধত্ব সিংহহত্ব যাহা উজোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট থাকিয়াই তদ্যোগে তিনি দশ ক্লোশ দ্রস্থিত ভেরী, সপ্ততাল, এবং যন্ত্রযুক্ত বরাহ ভেদ করেন, বাণ পাতালে প্রবিষ্ট হয়, সে স্থানে একটা ক্ষুপ হয়, সেই কুপের নাম আজও লোকে শরকুপ বলিয়া থাকে।" ইহার ঘারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সিংহহত্ব বলিয়া কোন ব্যক্তি ছিলেন না, স্তরাং শুদ্ধোদনের পিতার করেন সিংহহত্ব নহে।

#### উপক্রমণিকা।

প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিশাল সিন্ধ্বক্ষ যথন ভীষণভাবে আলোড়িত হয়—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ গর্জন করিয়া থেগে প্রবাহিত হয়—বাতাসের দাপটে চারিদিক অস্থির করিয়া তুলে—তরণীসকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে অসংথা নৌকা সাগরতলে নিমগ্প করে; ঐ সময়ে যে গুই-চারিথানি তরণীর মাঝী হাল ধরিয়া ঠিক থাকিতে পারে, বুদ্ধিপ্রভাবে তরঙ্গরাশি বিদলিত করিয়া আপনাকে গাঁচাইতে পারে, তাহারাই প্রকৃত মাঝী নামের উপযুক্ত। সেইরূপ সংসার-সাগরের মধ্যে অসত্য এবং পাপের ভীষণ ঝড় বথন সমুখিত হয় এবং সত্য, পবিত্রতা, শান্তি প্রভৃতি নৌকাগুলি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে যাহারা বিরুদ্ধ ধর্মাত্ররপ তরঙ্গরাশিকে প্রতিদ্দিতায় বিদলিত করিয়া সংসারসাগরের উচ্চুগুলতা দূর ক্বরেন,• তাহারাই জগতের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী ও মহাপুক্ষ।

ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী। তিনি অনেক পুক্ষরত্নের জননী। হার গর্ভে কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে ? এক সময়ে ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিঋষিগণ বিধাতাপ্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইক্সজালের স্থায় ভূবন বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যধর্মকে নির্বাপিত করিয়া যথন নাস্তিকতার অগ্নি প্রধৃমিত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অভ্যুদিত হইয়া ব্রন্ধজ্ঞানের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া কত উপকার ও.কত

অভাবপূরণ করিয়া গিরাছেন। রত্নগর্ভা ভারতভূমিতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত লেথাই এই গ্রন্তের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে নাটক, নতেল, উপস্থাস ব্যতীত প্রমণ-বৃত্তান্ত, জীবনচরিত ও ধর্মসংক্রান্ত কোন পুস্তকেরই আদর নাই। এরূপ পুস্তক প্রণয়নে সাধারণে গ্রন্থকন্তাকে উৎসাহিত না করিয়া বরং তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "যে পুস্তকে পূর্ণিমার শুভ চন্দ্রালাকে থিড় কির স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে লতামগুপের মধ্যে ফুল্লকুস্কমসদৃশ কমলমণিকে না দেখিতে পাওয়া যায়;' যে পুস্তকে 'প্রতিবেশার পুত্র বিপিনকে হেমাঙ্গিনীর প্রতি কটাক্ষ শর হানিতে না দেখিতে পাওয়া যায়;' যে পুস্তকে 'বিরহিণী ইন্দ্রালাকে বিমর্যভাবে পথিপার্মস্থ গ্রাক্ষের দ্বারে প্রণমীর জন্ম বসিয়া থাকিতে না দেখা যায়;' সে পুস্তকে কি আর পুস্তকের মধ্যে গণা গ" যে দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এইরূপ ধারণা, সে দেশে এরূপ পুস্তকের উর্নতি কিরূপে হইবে গ

বর্ত্তনানকালে এ দেশের অনেক ব্যক্তিকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অম্লানবদনে উত্তর করিবেন, "মহাশয়! ও সব আমরা শিক্ষা করি নাই," কিন্ত তাঁহারা, স্থদ্র সাগরপারে ইয়োরোপথণ্ডের মধ্যে যে সকল রাজা প্রজা ও লেথক লেখিকা আছেন, তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের নাম ও ঠিকানা অনায়াসে বলিয়া দিবেন, তাহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিবেন না। এ কথা সত্য যে, পূর্ব্বকালের বিল্লা জ্ঞানকরী ছিল এবং এখনকার বিল্লা অর্থকরী হইয়াছে। তথনকার লোকে, জ্ঞানসঞ্চয় হইতে পারে, এরূপ পৃস্তক আদরের সহিত পাঠ করিতেন; আর এখনকার

লোকে বিরহিণীর বিরহ, প্রণয়িনীর প্রণয়, বারাঙ্গনার দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এরপ সমাজের মধ্যে আমার এই "জীবনী-সংগ্রহ" নে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বা ইহা বিক্রয় করিয়া আমি অর্থোপার্জ্জন করিব, এরপ আশা আমার নাই। আমি নিজে মহং বাক্তিদিগের জীবনী পাঠ করিতে ভালবাসি বলিয়া জনসাধারণে ইহা প্রকাশ করিলাম। এই জীবনী-সংগ্রহের দারা শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ্ক, কোটা কোটা, নরনারীর মধ্যে যদি একজনও ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে আমি ক্বতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নে, নব্যভারত ও অস্থায় ২।৪ থানি মাসিক পত্রিকার সাহায়্য না পাইলে এবং আমার প্রিয়স্ত্রন্ত প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ উপস্থাস লেথক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে আমি কথনই ইহা প্রকাশ করিতে পারিতাম না। বলিতে কি, তাঁহারই উৎসাহে ও আগ্রহে এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীগণেশচক্র মুগোপাধ্যায়।

#### দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কি কুক্ষণেই যে "জীবনী-সংগ্রহের" দ্বিতীয় সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। অনেক মহাদয় পাঠক পাঠিকা ইহার
প্রথম সংস্করণ পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া কতকগুলি জীবনীর কলেবর
বৃদ্ধি এবং কতকগুলি নৃতন জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে আমায়

বিশেষরূপে অন্মুরোধ করেন। আমিও তাঁহাদের অন্মুরোধ রক্ষা করিতে যত্নবান হই।

আমি যে সময়ে মহাপুরুষদিগের জীবনের গুপ্তঘটনাসকল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই, সেই সময় হইতে বিপদ আমার সঙ্গের সাথী হয় এবং যতই চেষ্টা করিতে থাকি, বিপদ তাহার অলক্ষিত জালে আমায় ততই জড়িত করিতে থাকে। মহাপুরুষদিগের জীবনের গুপ্ত কার্যাকলাপ সংগ্রহের প্রথমাবস্থায় আমার স্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করিলেন। দ্বিতীয়াবস্থায় আমার কনিষ্ঠ পুত্র টাইফয়েড্ জরে ও বাতয়েল্ল বিকারে মৃক ও বধির হইয়া গেল। উহার গর্ভধারিণী পুত্রের অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মত্তার স্থায় হইয়া গেলেন। তৃতীয়াবস্থায়, উদরাময়, জয়, রক্তামাশয় ও অতিসার, ইহারা স্বযোগ বৃঝিয়া আমার নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই নিদারণ রোগভোগের সনয়ে যদি পরম করণাসিদ্ধ পরমেশ্বর দয়া না করিতেন, যদি পিতার তুলা জােষ্ঠ সহােদর শ্রীযুক্ত নীলমণি মুপোপাধাায়, মাননীয় বৃদ্ধ শশুর শ্রীযুক্ত স্থখয়য় বন্দাোপাধায়য়, জননীর সমান স্নেহয়য়ী কনিষ্ঠা ভগিনী এবং নিঃস্বার্গ পরােপকারী প্রতিবাসী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নৃত্যাাোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় য়য় এবং আমার তরাবধারণ না করিতেন, তাহা হইলে আমি কখনই পুনর্জ্জীন লাভ করিয়া জীবনী-সংগ্রহের এই দিতীয় সংস্করণ আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিতে পারিতাম না। এত বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও আমি পাঠক পাঠিকাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে কাটি করি নাই। এক্ষণে ইহা আপনা-দিগের মনের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে কি না, তাহা বলিতে পারিলাম না।

শ্রীগণেশচক্র মুখোপাধ্যায়।

#### বুদ্ধদেবের জন্ম।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেট নেপাল রাজ্যের নাম শুশিরা থাকিবেন। নেপাল রাজ্যের উত্তর সীনা হিমালয় পর্বত, পূর্বর সীমা দিকিম প্রদেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গ, বেহার ও অযোধ্যা দেশ, এবং পশ্চিম সীমা দিল্লী ও কিউমাউন দেশ। এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট নেপাল রাজ্যের মধ্যে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল। ঐ নগর শাক্যবংশসন্তৃত রাজা শুদ্ধোদনের রাজ্থানী। কপিলবস্তুর বর্তমান নাম কোহানা।

মহারাজ শুদ্ধোদনের পাঁচ মহিবী, তন্মধ্যে নায়াদেবীই সর্ব্বপ্রধানা।
নায়াদেবী রূপে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। মহারাজ তাঁহার
অলোকিক রূপলাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কথনও তাঁহাকে
নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। যথনই তাঁহার সরল কমনীয়
মনিন্যস্কলর মুখখানি দেখিতেন, যথনই তাঁহার ঈয়ৎ ব্রীজাবনত
বিশাল নয়নের বিদ্ধন কটাক্ষ ক্রুক্ষ্য করিতেন, যথনই তাঁহার লজ্জারাগরঞ্জিত সলজ্জবদনে বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতেন, তথনই তিনি
সংসারের সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। শুধু যে তিনি তাঁহার সৌন্দর্যা
দেখিয়াই বিমোহিত হইতেন, তাহা নহে; তাঁহার কর্ত্তব্যপ্রিয়তা, আত্মসংযম, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সংগুণ দেখিয়া স্বর্গোপম স্থখামুভব করিতেন।
যদিও মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহার অশেষসদ্গুণালয়তা সর্ব্বসোন্ধ্যশালিনী
মহিবীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এক
ফুর্দমনীয় আকাজ্জা ঘুরিয়া বেজাইত; সেইজ্ল তিনি স্থবী হইয়াও
সময়ে সময়ে গভীর হৃথে ব্রিয়মাণ থাকিতেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীরা কথনও,
এমন কি একদণ্ডও, স্বামীর ছঃগুভাব দেখিতে পারেন না, কথনও স্বামীর

নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না. স্বামীকে স্থা করিবার জন্ম ইহারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন এক দিন মায়াদেবী মহারাজের মুখমণ্ডল নিম্প্রভ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "নাথ! আজ আপনাকে এরূপ বিষয় দেখিতেছি কেন ? শরীর গতিক ভাল আছে ত ?" মায়াদেবীর কথা শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, "প্রেয়সি। আমি শারীরিক ভাল আছি বটে, কিন্তু মানসিক বেদনা আমায় বড় যন্ত্রণা দিতেছে। যদি আমি পুরাম নরক হইতে উদ্ধার না হইলাম, তবে আমার এ বিষয়বৈভবে কি আবশুক ?" মহারাজের কথা শুনিয়া মায়াদেবী যথন বুঝিলেন যে. এ তুঃথ দুর করা তাঁহার সাধ্যাতীত, তথন তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "স্বামিন! যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ঘাঁহার দারা বাকোর প্রকাশ হয়, আপনি তাঁহার আরাধনা করুন: থাঁহাকে মনের দারা চিন্তা করা যায় না. কিন্তু যাহার দারা মন চিন্তা করিতে পারে, আপনি তাঁহারই আরাধনা করুন; বাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, আপনি তাঁহাকেই চিন্তা করুন; যাঁহাকে কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না. কিন্তু যাহার দারা কর্ণ শুনিতে পায়, আপনি তাঁহাকেই আরাধনা করুন; আপনার কামনা সিদ্ধ হইবে।" মায়াদেবীর উপদেশ শুনিয়া রাজার জ্ঞান জন্মে এবং তাহার পর হইতেই তিনি পরব্রহ্মের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হন।

ভগবান্ সততই ভক্তের বাঞ্চা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এক দিবস মায়াদেবী তাঁহার প্রমোদ-গৃহের শীর্ষদেশে স্থীসহ কথোপকথন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়েন এবং তদবস্থায় এইরূপ এক অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন করেন;—''একটা শ্বেতবর্ণের ষড় দন্তবিশিষ্ট স্থানর হস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডে ধারণ করিয়া অতি ধীরে তাঁহার কুক্ষি ভেদ করিয়া উদর-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।" রাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি অতিমাত্র পুলকিতা হইয় আপন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রাজার নিকট জ্ঞাপন করেন। মহারাজ তৎক্ষণাং জ্যোতির্বিদ্দিগকে আহ্বান করেন। জ্যোতির্বিদ্গণ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলেন, "মহারাজ। এক মহাপুরুষ মায়াদেবীর গর্ভে আপনীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।" বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সন্তাবিত হইবে বলিয়া, রাজা ও রাজমহিষী অতিশয় আনন্দিত হন।

যথ। সময়ে মায়াদেবী অন্তঃসত্ম হইয়া ক্রমে পূর্ণগর্ভা হন। এক দিবস নায়াদেবী স্বামীর নিকট পিতৃগ্রহে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা মন্তর্বত্নী পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্ম সতত বাস্ত থাকিতেন, স্বতরাং তাঁহার অনিচ্ছাদত্বেও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। বাহাতে শুভদিনে এবং শুভক্ষণে যাত্রা হয়, তাহার জন্ম নহারাজ শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞদিগকে আহ্বান করেন। দৈবজ্ঞেরা শুভদিন ধার্য্য ক্রিয়া দিলে, মায়াদেবী দেই দিবদ পিতৃগৃহোদ্দেশে যাত্রা ক্রেন। -মারাদেবী প্রাকৃতিক নৌন্দর্যা দেখিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। যে সময়ে তিনি লুম্বিনী নামক উপস্থনের পার্মদেশ দিয়া গমন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঐ উপবনের সৌন্দর্যাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অবতরণ করেন। ঐ উপবনের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, যখন তিনি ক্লান্তদেহে প্লক্ষ তরুমূলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। ক্রমে তিনি ঐ তরুমূলে বসম্ভকালের শুক্রপক্ষে পূর্ণিমাতিথিতে স্থলক্ষণযুক্ত এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন। মহারাজ এই স্থসংবাদ শ্রবণমাত্র প্রস্থৃতি ও নবপ্রস্তুতকে ঐ উপবন হইতে আপন গৃহে আনয়ন করেন। পদ্মহীন সরোবর, গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্পহীন উদ্যান, ফলুশূন্ত বৃক্ষ এবং সতীত্ব-বিহীন রমণী, যেমন শোভাশূন্ত দেখায়, সেইক্নঁপ সস্তানবিহীন রাজগৃহ এতদিন

মন্ধকারাচ্চন শ্বশানবং ছিল, আজ নবপ্রস্ত শিশুর আগমনে তাহা মধুময় হইয়া উঠিল। \*

মহারাজ গুদ্ধোদন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত ছইয়া ছিপেন সত্য, কিন্তু শাঁঘ্রই তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের রেখা পতিত হইয়াছিল। মায়াদেবী সন্তান প্রসব করিবার সপ্তম দিবস পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নবপ্রস্ত শিশু শশিকলার ন্তায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহারাজ পুত্রের অলপ্রাশন এবং নামকরণ-ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন করেন। শিশু জাতমাত্রে রাজ্ঞী এবং রাজার সর্ক্রমনা সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুদ্ধোদন পুত্রের নাম ''সর্কার্থসিদ্ধ" রাথেন।

সিদ্ধার্থ অলৌকিক বৃদ্ধিবলৈ অতি অল্প কালের মধ্যেই সকল বিভায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি অপরাপর বালকের ভায় ক্রীড়া-ক্রৌভুকে আসক্ত থাকিতেন না; সময় পাইলেই তিনি নির্জ্জন স্থানে গিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় ময় থাকিতেন। একদিবস সিদ্ধার্থ আপন বন্ধুয়ণসহ গ্রামা ভূমি দেথিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নির্জ্জন স্থানে একটী উভান দৈথিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে পরিত্যায় করেন ও উভান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্ত একটা স্কলর রক্ষের তলদেশে আসিয়া উপবেশন করেন। চিন্তা, সিদ্ধার্থের চিন্তকে নির্জ্জনে স্কার্মার ঈশ্বরপ্রেমে মুয় হইতে উপদেশ দেন। চিন্তার উপদেশান্ত্সারে তিনি ঈশ্বরপ্রেমে ব্রুয় হইয়া বাহ্মজানশ্র্ত হইয়া পড়েন। এদিকে রাজা শুদ্ধোনন কুমারকে দেথিতে না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন ও তাঁহার অন্ত্রসন্ধানার্থ বহুসংখ্যক,লোক প্রেরণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তি-দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কুমারের সন্ধান পাইয়া মহারাজসমীপে সকল

এই ঘটনা বীশুগ্রীষ্ট জন্মাইবার প্রায় ৬২০ বৎসর পূর্বের ঘটয়াছিল।

বিষয় অবগত করেন। রাজা উত্থান-মধ্যে আসিয়া কুমারকে তাদৃশ অবস্থাপর দেথিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্তিত হন। বহুলোকের সমাগমে এবং কোলাহলে কুমারের ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি পিতাকে নিকটন্ত দেথিয়া কিছু লজ্জিত হুন ও তাঁহার সহিত বাটী প্রত্যাগমন করেন।

#### বিবাহ।

যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে পুত্রের ঈদুশ অবস্থা সংসার-বৈরাগ্যের হেতৃভূত মনে করিয়া, শুদ্ধোদন অচিরে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করিতে ক্লত-সঙ্গল হন। বিবাহ বিষয়ে কুমারের মতামত জানিবার জন্ম শুদ্ধো-দন প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। স্থিরচিত্ত সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে উত্তর দিবেন বলিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দেন। ''বিবাহ করা উচিত কি না." এই বিষয় লইয়া ভিনি ছীয় দিবসকাল আন্দোলন করেন। পরে এইরূপ স্থির করেন যে. অরণ্যবাসী হইয়া ধর্মপালন করা অতি সহজ, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া শত শত পাপময় প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া ধর্মকর্মপরায়ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কঠিন হইলেও গুহী হইয়া আমাকে ধর্ম্মপালন করিতে হইবে. স্কুতরাং আমার বিবাহ করা উচিত। সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে বিবাহে সম্মতি জানাইয়া মন্ত্ৰীকে বলেন, ''ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য বা শুদ্ৰ যে কোন জাতীয় কন্তা হউক না কেন, যিনি বিবিধ গুণে বিভূষিতা, তাঁহাকেই আমি বিবাহ করিব। যে কন্তা গুণে, সত্যে এবং ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠা, সেই কন্তা আমার মনোনীতা; যে কন্তা ঈর্ব্যাদি গুণযুক্ত নহে, সদা সত্যবাদিনী, রূপ-যৌবনে

শ্রেষ্ঠা হইরাও রূপে অগর্বিতা; মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহান্বিতা, দানশীলা; যে শঠতা ছলনা ও রুক্ষবাক্য জানে না, সদা সংযতে ক্রিয়া, এবং দান্তিকা, উদ্ধৃতা বা প্রগল্ভা নহে; যে কর্মনা জানে না, তোষামোদও করে না; যে লজ্জাবতী, গান্মিকা ও শাস্ত্রজ্ঞা, এরূপ পাত্রী হওয়া আবশ্রুক। আমি ঐরূপ পাত্রীকেই বিবাহ করিব।"

মন্ত্রী সিদ্ধার্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজার নিকট বাক্ত করেন। মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ করিতে মত আছে শুনিয়া, কুমারের উপদেশ মত পাত্রী অনুসন্ধানার্থ কুলুচীব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজের নিকট নিবেদন করেন যে. ''মহারাজ। আমি কুমারের অনুরূপ কন্তা দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়া।" অক্যান্স ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ কেহ জুইটা, কেহ তিনটা পাত্রীর সন্ধান লইয়া মহারাজের সমীপে যথাযথ নিবেদন করিতে লাগিল। সকল ব্রাহ্মণই আপনাপন সংস্কৃতিত পাত্রীর গুণগরিমা প্রকাশ করিতে থাকায়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "দেখুন, আমার ইচ্ছা, কুমার সাপনি গুণবতী কলা মনোনীত করেন; অতএব এই কার্য্য সম্পাদনের জন্ম একটী উপায় অবলম্বন করা যাউক। স্থবর্ণ, রজত, বৈত্র্য্য এবং বিবিধ রত্নময় অশোকভাও, কুমার আমন্ত্রিত কুমারিগণকে অর্পণ করুন। সেই সকল কুমারীর মধ্যে যাহার প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িবে, তাহাকেই তাঁহার জন্ম বরণ করা যাইবে।" মহারাজ শুদ্ধোদন এইরূপ প্রস্তাব যথার্থ বিবেচনা করিয়া. রাজ্যমধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অভ হইতে সপ্তম দিবস পরে কুমার সিদ্ধার্থ আমন্ত্রিত কুমারীদিগকে অশোকভাগু বিতরণ করিবেন। সমুদয় কুমারী যেন সংস্থাগারে উপস্থিত থাকেন। নির্দিষ্ট मिन সমাগত হইলে, কুমার সংস্থাগারে, রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অশোকভাগু বিতরণ করেন। ঐ সময়ে কুমারের মনের ভাব অব-গতির জন্ত মহারাঞ্জ তথায় একজন গুপ্তচর রাপিয়া দেন। অশোকভাগু বিতরণ আরম্ভ হইলে কুমারীদিগের মধ্যে এক একজন করিয়া সিদ্ধার্থের নিকট আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রধানা সহচরী রূপ, গুণ, বংশমর্যাদা প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় দিতে লাগিল। পরিচয় দেওয়া শেষ হইলে অশোকভাগু প্রদত্ত হইতে লাগিল।

সমূদ্য অশোকভাও বিতরণ শেষ হইয়াছে, এরূপ সময়ে দণ্ডপাণির কল্যা গোপা কুমার-সরিধানে উপস্থিত হইয়া অশোকভাও প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে অশোকভাও আর না থাকায়, কুমার গোপাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ''স্থানরি! তুমি সকলের শেষে আসিলে কেন ?" এই কথা বলিয়া আপন বহুমূলা অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া দেন।

পরিণয় কি অদ্ত ব্যাপার! ইহা বিণাতার এক অপূর্ব্ব লীলা। কে ছই অপরিচিত হৃদয়কে সন্মিলিত, পরিচিত ও একীভূত করে, কে উভয়ের হস্তকে একত্র মিলিত করে, কে পরস্পরের নয়নকে একস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক অপরের সদমে প্রবিষ্ট ও লুকায়িত হইয়া য়য়, কে একের শোণিত অপরের সম্পেমিশাইয়া দেয়, কে উভয়কে উভয়ের স্থতঃখভাগী করে, কে একের প্রাণ অপরের সহিত মিশাইয়া দ্বীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম-রসাশ্রিত করিয়া রাথে, কে ইহার তত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের নয়নজলে মিশিয়া নদী হয় কেন? ছই অঙ্গ এক হইয়া য়য় কেন? উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেম-রসের উদ্রেক হয় কেন, কে বলিবে? দাম্পত্যপ্রশার অতি বিশায়কর। ইহা কেমন করিয়া হয় ও কেন হয়, কেহ জানে না! য়হার লীলা, তিনিই উভয়ের হ্লয়ের বসিয়া গোপনে কি অপূর্ব্ব মধুর রসের সঞ্চার করেন, তাহা বৃদ্ধির অতীত। চ্যতরক্ষ

হইতে মাধবীও বিচ্ছিন্ন হয়, বিটপী হইতেও ফল পতিত হয়, সংযুক্ত পরমাণুও বিযুক্ত হয়, কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ে পরিণীত ক্রদয় বিভিন্ন হয় না। তবে ধিলাস-ভোগের প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে নরনারীর আত্মা মিলিত হয়, তাহা অতীব স্থানেতন, স্থান্দর এবং পবিত্রতার আকর। সিদ্ধার্থ গোপার পবিত্র-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত দাম্পত্যপ্রণয়ে অবগাহন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোপা, পুত্রের মনোনীতা হইয়াছে শুনিয়া, শুদ্ধোদন অতান্ত প্রীত হন এবং তংক্ষণাৎ দণ্ডপাণির নিকট লোক প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় পক্ষের মতন্ত্রির হইলে, উনিশ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে গোপার সহিত সিদ্ধার্থের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হয়।

#### বৈরাগ্যের উদয়।

বিবাহের করেক বংসর অতিবাহিত হইলে, পতিপ্রাণা গোপা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি স্বর্গীয় মধুরপ্রেমে এবং সেবা ও যত্নে স্বামীর চিত্তহরণ করিয়া স্থপ ও শান্তিতে উভয়ের জীবন-তরী সংসার-সমুদ্রে পার করিবেন। মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন, পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানের চিন্তায় শেষজীবন অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু জগতে জীবের সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না। এক দিবস নারীকণ্ঠ-নিঃস্থত প্রভাতী মাঙ্গলিক গানে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে সেই গভীর জ্ঞানপূর্ণ স্থলালিত গান শ্রবণ করেন। গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং মন্ত্রমা জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় উদয় হয়। "এই অনিত্য সংসারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন নিত্য পদার্থ আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব শান্তিলাভ

করিতে পারে," এইরূপ চিস্তায় সিদ্ধার্থের মন অহোরাত্র বিলোড়িভ হুইতে থাকে।

এক দিবস অপরাঞ্জে সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীর উত্তর দার দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে দেখিলেন, এক জন বুদ্ গ্মন করিতেছে। উহার কেশরাশি প্রণিত, দেহের চর্ম্ম লোল, হস্ত পদাদি শিথিল, দক্তগুলি খালিত, এবং দেহ অদ্ধভগ্ন। সে আপনার দেহের ভার একগাছি যষ্টির উপর রাখিয়া কাপিতে কাপিতে অতি কষ্টে গমন ক্রিতেছে। উহার ঐ্রপ অবস্থা দেখিয়া যুবরাজ গৌতমের মন সহসা আকুল হইয়া উঠে। তিনি সোংস্কুক্চিত্তে সার্থিকে জিজ্ঞাসা করেন, "ছন্ক! এ কোন জীব ্ইহাত আমি কগনও দেখি নাই ү" গৌত-নের কথা শুনিয়া সার্থি বিনীতভাবে উত্তর করে, "যুবরাজ। ঐ ব্যক্তি স্থবির। উনি বার্দ্ধক্য-দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। বান্ধক্যে দেহে আর मामर्था थारक ना. इन्तियनिहय क्लाम दीनवीया दरेख थारक। एनदी-মাত্রেই এই গতির অধীন।" সার্থির মুথে ঐ সকল কথা শুনিবামাত্র সিদ্ধাথের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত<sup>®</sup> হয়। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছন্দককে বলেন, "উঃ আমরা কি মুট। যৌবন-মদে মত্ত হইয়া এ শরীরের পরিণাম একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমার আর ভ্রমণে প্রয়োজন নাই, বাটা প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সিদ্ধার্থ গ্রহে আসিয়া গাঢ় চিস্তায় নিমগ্র হন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, সিদ্ধার্থ প্রমোদ-উদ্যানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ছন্দক পূর্ব্বেই কুমারের মনোভাব ব্রিতে পারিয়া ছিল, সেইজন্ত সে, সে দিবস স্থসজ্জিত রথ রাজবাটীর দক্ষিণ তোরণাভিমুথে রাথিয়া দিয়াছিল। কুমার ঐ দক্ষিণ তোরণ দিয়া প্রমোদ-কাননে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখেন, এক ব্যক্তি পথিপার্শ্বে বিসিয়া মুহুমুহ্ঃ বমন ও কুন্থন করিতেছে এবং পীড়ার ভাষণ যন্ত্রণায় হা-হুতাশ ও ছট্দট্ করি-তেছে। কুনার ঐ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সার্থিকে জিজ্ঞাসা করেন, "ছন্দক! এ ব্যক্তি ওরূপ করিতেছে কেন ?" কুনারের প্রশ্ন শুনিয়া ছন্দক নমস্বরে উত্তর করে, "প্রভু! ঐ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছে। ব্যাধির প্রবল প্রকোপ সহ্থ করিতে অপার্গ হওয়ায় ঐ ব্যক্তির এরূপ ছর্দ্দশা। জীবের জীবন কখনও সমভাবে থাকে না, কোন-সমত্রেনা-কোন সময়ে আনাদিগকেও ঐরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে;" সার্থির কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ পূর্বদিনের স্থায় গৃহে ফিরিয়া আইসেন।

অপর এক দিবস সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীর পশ্চিম তোরণ দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। দৈববশতঃ তিনি সে দিবস পথিমধ্যে দেখেন যে, কতকগুলি ব্যক্তি একটা বস্ত্রাবৃত মন্ত্রের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ঐ শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েক জন লোক উটেচঃ-ম্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছে। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থ বাপ্পাকুললোচনে সার্থিকে জিজ্ঞাসা করেন, "ছন্দক! ঐ ব্যক্তির আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কেন ? আর উহার সঙ্গিণ ওরূপভাবে হাহাকার করিতেছে কেন ?"

বিনয়নম্বরে সার্থি উত্তর করে, "কুমার! ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইরাছে। ঐ জীবন-শৃত্য দেহ, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই উহারা লইরা যাইতেছে। এই সংসার-মধ্যে উহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না বলিয়াই, উহার আত্মীয়গণ ঐরূপ হাহাকার করিতেছে।" সার্থির বাকা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ পুনর্কার জিজ্ঞাসা করেন, "ছন্দক! এই মৃত্যু কি সকলেরই হইয়া থাকে ? আর সকলেই কি এইরূপ কাঁদিয়া থাকে ?" পুনর্কার সার্থি বিনীতভাবে বলে, "কুমার! এই পঞ্চ-ভৌতিক দেহের ইহাই পরিণাম। বুক্ষে কল জন্মিলে যেমন একদিন তাহার পতন

অবশ্রস্তাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে জীবের মৃত্যু অনিবার্যা। তরঙ্গিনী বেমন সাগরাভিমণে সতত ধাবিতা, জীবগণও সেইরূপ কালসাগরাভিমুণে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। আপনি এই কোলাহলপূর্ণ পাপ-সংসারের যেদিকে নিরীক্ষণ করিবেন, সেইদিকেই কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি শুর্নিতে পাইবেন। ধনীব মটালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্যান্ত, তাপসের আশ্রম হইতে গোর বিষয়াসক বিষয়ীর নিবাস-ভূমি পর্যাস্ত, বিশেষ পর্যা-বেক্ষণ করিয়া দেখিলে, কেবল হাহাকার ক্রন্দ্রের রোল শুনিতে পাইবেন। কারা ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। বোধ হয়, কাঁদিবার জন্মই আমা-দের সৃষ্টি হইরাছে।" সিদ্ধার্থ সার্বথির কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া, রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন। রথ প্রত্যাবহিত হইলে যুবরাজ চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে আইসেন। সিদ্ধার্থ ঐ দিবস তাঁহার স্থাকোমল শ্যায় শ্রন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিয়াছিলেন, "কাল। এ মহাশক্তি তুমি কোথায় পাইলে ? যেদিকে দৃষ্টি করি, সেইদিকেই তুমি। যে তোমার আবর্ত্তে পড়িয়াছে, তাহাকেই ভুবাইয়াছ। এই যে স্কুকার শিশু মূত মৃত হাসিয়া খেলা করিতেছে, কে পলিতে পারে যে, কিছুদিন পরে তুমিই ঐ আনন্দ-বিক্ষারিত কোমল চক্ষু ছুইটিতে ছংখের জলপ্রপাত উৎপন্ন করিবে না ৪ অথবা ততদিন অপেক্ষা নাও করিতে পার। কাল। এ সংসাবে তোমার শাসন হইতে কি কেহই মুক্ত নহে ?"

অপর এক দিবস সিদ্ধার্থ রথারোহণে রাজবাটীর পূর্ব তোরণ দিয়া লমণে বহির্গত হন। কিছু দূর অগ্রসর হইলে, একজন সন্নাসী তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হন। তাঁহার সৌমামূর্ত্তি, সর্বাঙ্গ বিভৃতি ভূষিত, মন্তকে জটাকলাপ, হন্তে কমগুলু এবং ধর্ম-চিন্তায় আসক্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ সার্থিকে ক্ষিজ্ঞাসা করেন, "ছন্দক! ইনি কে?" ছন্দক অতি বিনীতভাবে বলে, "কুমার! ইনি সন্নাসী"। ইনি আত্মীয়বর্গ, গৃহ ও বিষয়-বাসনা

পরিহার করিয়া ধর্ম-চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় মন্ত্রমাই ইহার আগ্রীয় এবং ভিক্ষাই ইহার জীবিকা।"

ছালকের কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ আনলপূর্ণস্থরে বলেন, "এতদিনে জানিলাম, ঐ সন্নাসীর মত হইতে পারিলে সংসারে যথার্থ স্থবী হওয়া যায়। রাজাভোগে চিত্তের শান্তি সম্পাদন করা যায় না। ছন্দক। রথ প্রতাবির্ত্তন কর। আর আমার ভ্রমণে ইচ্ছা নাই।" রথ প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে. সিদ্ধার্থ গ্রহে আসিয়া শয়ন করেন। তাঁহার চিত্ত নানাবিধ চিন্তায় আলোডিত হইতে থাকে। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন, "যদিও প্রফুল্লকুম্বনসদৃশ নির্মাল পুত্রমুখ, প্রমেশ্বের প্রিত্তা ও আনন্দমৃতি অরণ করাইয়া দেয়, যদিও প্রেমময়ী প্রাণ-প্রতিমা সহধর্মিণীর বিশুদ্ধ প্রেমযোগ, পরম পিতা ঈশরের যোগাননের আভাসম্বরূপ হয়, কিন্তু আসক্তি পরিত্যাগ না করিলৈ এ সকল সৌন্দর্যা বুঝিতে পারা যায় না; তাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই ইন্দ্রিয়-উপভোগের নিমিত্ত স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া শোকতাপে দগ্ধীভূত হয়। যথন সংসারের সকল পদার্থই অনিতা অস্থায়ী, কেহই চিরসঙ্গী নয়, তথন শরীরের ফ্রি, পরিচ্ছদের গর্মা, সৌন্দর্য্যের মমতা, এবং বিদ্যার অহস্কার করি কেন গ পৃথিবীর সমুদয় ধান্মিক ও মহাপুরুষেরাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। আমিও ধর্মপথের পথিক হইব। প্রতাহই অসংখ্য মানব জরাব্যাধিপ্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুর করালগ্রাদে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই জরাবাাধি ও মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার অবশ্রুই কোন উপায় আছে। আমাকে সেই অজ্ঞাত উপায়োদ্ভাবনের জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।"

দিদ্ধার্থ এইরূপ চিন্তা করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই স্থির-দিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু পিতার এবং স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে পিতার এবং স্ত্রীর করণ প্রাণে দারণ শেল বিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি আপনার এই কঠোর অভিপ্রায় পিতা ও সহধ্যিণার নিকট বাক্ত করেন। পুত্রবংসল মহারাজ ওদ্ধোদন, পুত্রের এই সদয়-বিদারক "প্রস্তাব শুনিবামাত্র, তাহার বাকুরোধ হইয়া যায় ; তাহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে নাই। বহুক্ষণ পরে তিনি পুত্রকৈ সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বংস! সংসার-ভাগে ভোমার কি প্রয়োজন, ভোমার কিসের ছঃখ, সংসারে তোমার কিসের অভাব ৮ ভূমি অভূল ঐশ্বয়োর অধীশ্বর ; শত শত কলকণ্ঠা বন্দী গাঁতধ্বনিতে, বীণাৰ নধুৰ বাগুধ্বনিতে, তোমাৰ চিত্ত বিনোদনের জন্ম বাস্ত রহিয়াছে। শত সহস্র দাসদাসী তোমার আজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত, গুণবতী এবং রূপবতী গোপা তোমার জীবনের সহচরী, তবে তুমি কেন কি তুঃথে সংসার ছাড়িয়া বনে গমন করিবে ? আমি তোমাকে পাইয়া হস্তে স্বৰ্গণাভ করিয়াছি, ়া তোমাকে পাইয়া আমি প্রাণসনা পত্নীর মৃত্যু-শোক বিশ্বত হুইয়াছি; ছুমিই আমার সর্বস্থ ধন, তুমি যদি আমায় ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলৈ আমি কথনই প্রাণে বাচিব না;" এই বলিতে বলিতে মহারাজের বাক্রোধ হইয়া যায়। সিদ্ধার্থ পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অঞ্বিসজ্জন করেন, পরে তিনি পিতাকে সান্থনা করিয়া বলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে ব্যাধি ও মৃত্যু ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলে, আমি কথনই সংসার পরিত্যাগ করিব না।" পুত্রের কথা শুনিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন কিংকর্ত্তব্যবিমূচ হইয়া বলেন, "বংস! প্রকৃতির নিয়ম লজ্মন করিবার ক্ষমতা কাহার আছে ? মহা মহা যোগা কঠোর তপস্থা ক্রি-য়াও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহারাও. প্রলোভননয় সংসার, মন্তুষ্যের ধর্মসাধনের প্রতিকূল মনে করিয়া, কোলা-হলশৃত্য নির্জন গিরিকন্দর ও বৃক্ষরাজিসমাকুল অরণ্যে সাধনা করিয়া

ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর নিকট কি পরিত্রাণ পাইরাছিলেন ১ বংস। আমার কথা রাথ, আমায় পরিত্যাগ করিও না।" পিতার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন, "পিতঃ । এই পরিবতনশাল অনিতা সংসারের घर्টनावनी आमि यथन हिन्छा कतिए आतन्न कति, वाहिएतत कानाइन छ উদ্ধান্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে আপনার আত্মার ভিতরে অবতরণ করিয়া সাংসারিক বিষয় যথন ভাবনা করি, তথন স্বাভা-বতঃ প্রাণে এই প্রশ্ন হয়,—এই অস্থায়ী জগতে স্থায়ী কি ? আনার চির-দিনের সঙ্গী নিজস্ব পদার্থ কি ? আত্মার অপরিবর্তনীয় নিত্য আনন্দ-প্রস্ত্রবণ কোথায় ১ তথন পুত্র-কলত্র, আত্মীয়, বান্ধব ও সংসারের স্থ্র-সোভাগ্য, আমার আকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এই আত্ম-চিস্তা হৃদয়ে জাগ্রত হইলেই আসক্তির বন্ধন ছিড়িয়া ধায়—সংসার-মায়া শৈথিল হয়। সংসাবের অনিত্যতা-চিন্তাই ধন্মের অঙ্কুর। ভগ্ন অট্টালিকা-বাসী যেমন অট্টালিকার পতনোকুখ অবস্থা দেখিয়া, সত্তর তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরা-পদ স্থানে আশ্রর অন্নেষ্ণ করে, ধর্মপিপাস্থ মানব সেইরূপ জরামরণসম্ভূল সংসারের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়া প্রাণপ্রণ তাহা পরিত্যাগ করেন। আপনি আমায় অনুমতি ককন, আমি চিরানন্দময়, চিরস্থ্যময়, শোকতাপজরামরণ-শূত্র অমৃত্রামের দিকে অগ্রসর হই।" মহারাজ গুদোদন পুত্রের সঙ্কল্প দৃঢ় জানিয়া, শোকবিদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রনয়নে পুত্রকে উদাসীন হইতে অমুমতি দেন। গোপা প্রেমপূর্ণবচনে কত বুঝাইয়াছিলেন, অশ্রধারায় ধরাতল সিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও মমতায় বিমুগ্ধ হন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে পুত্রের উপর অধিক মনতা জন্মাইয়া আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সেই দিবস প্রশাস্ত গভীর রজনী-যোগে গৃহ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত

হইলে সিদ্ধার্থ আপনার শ্যা পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দপদস্ঞাবে পত্নীর নিকটে গমন করেন। তিনি যাইয়া দেখেন, ছুগ্ধফেননিভ শ্যাায় গোপা গাঢ় নিদ্রায় অভিভৃতা; বামপাথে নবকুমার রাহল নিদ্রিত। রিসদ্ধাথ কিরৎক্ষণ অনিমেষণোচনে নবকুমারের স্বর্গীয় মাধুরীপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই শিশু যাহার অলৌকিক মাধুর্যোর অস্ট্র প্রতিবিশ্বমাত্র, না জানি, তিনি কতই মনোহর !" ঐরূপ গোপার বিষয়ও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করেন, তৎপরে একবার পিতামাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া. মনে মনে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পুরুক, ছন্দক বাতীত অন্ত সকলের মজ্জাতসারে, ২৯ বৎসর বয়সে তিনি নিতা পদার্থের অন্নেমণে আনতাসংসার পরিতাপ করেন। ইনি কয়েক ঘণ্টা কাল অবিশ্রামগ্রিতে অর্থচালনা করিয়া, সুর্যোদয়ের পূর্বের অনোমা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হন, ও তথায় অন্ন হইতে অবতরণ করিয়া, মণিমাণিক্যগচিত আপন অঙ্গের অভরণাদি ছন্দকের হস্তে অর্পণ করেন। "তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শোকাপনোদন করিও" এই কথা বলিয়া সিদ্ধার্থ ভাহাকে ভথা হইতে বিদায় দেন। যে স্থানে সিদ্ধার্থ ছলকুকে শিদায় দিয়াছিলেন, সেই স্থানকে মহাব্যি ছন্দকনিবৰ্ত্তক বলে এবং সেই স্থানে না কি আজিও এক চৈতা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাবিখ্যাত চীন প্র্যাটক কাহিয়ন বলেন, "আনি যথন কুশী \* নগরাভিমুণে যাত্রা করিতেছিলাম, তথন পথিমধ্যে একটা নিবিড ঘন-সন্নিবিষ্ট বিটপী-পরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীর্ত্তিক্তম্ভ দর্শন করি।"

ছন্দক প্রস্থান করিলে সিদ্ধার্থ নিষ্ণটক হন। তিনি তথায় আপ-নার হস্তস্থিত তরবারির দ্বারা আপন মস্তকের ভ্রমরসদৃশ ক্ষেবর্ণ স্কুচাক

কুশীনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত
 ছিল।

কেশবাশি কর্তুন করিয়া ফেলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি কিয়দ্ব গ্যন করিলে, এক ব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাং হয়। তিনি ঐ ব্যাধকে আপনার পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন। উঃ, কি ভয়ানক পরিবর্তুন! সুর্যোদয়ের পূর্কে যিনি রাজরাজেশর ছিলেন, সাধারণের মঙ্গলের জন্তু, সাধারণের মৃ্ত্রির জন্তু, আপন ইচ্ছায় আজ তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন। পিতার অতুল বৈভব, রাজ্য, ঐপ্রশা, রূপে গুণে অতুলনীয়া যুব্তী ভাগা এবং নবজাত পূত্র, ঐ সকল পশ্চাতে রাথিয়া, সংসারের সকল বন্ধন ছিল্ল করিয়া তিনি স্ল্যাস্থ্য অবলম্বন করেন।

#### সন্ন্যাসধন্ম গ্রহণ ও সাধনা।

সিদ্ধাথ দরিদ্রবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালী \* নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি অড়ার পণ্ডিতের নিকট হিন্দু-শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তথায় তুঁাহার আকাজ্জা পরিপূর্ণ না হওয়ায়, তিনি রাজগৃহে † গমন করিয়া রুদ্রক নামক জনৈক ঋষির শিষা হন। ঐ সময়ে রাজগৃহ মগ্রেশ্বর বিশ্বসারের রাজধানী ছিল।

<sup>\*</sup> বিশালবদরী এক্ষণে যাহা হরিছারের উত্তর-পূর্নাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া ৢ
প্রদিদ্ধ, তরিকটবর্তী নগরের নাম বৈশালী। কিন্ত কনিঙ্হাম সাহেব তাঁহার প্রাচীন
ভারতবর্ষের ভূগোলে লিপিয়াছেন, বৈশালী পাটলীপুত্রের (পাটনার) উত্তরে স্থাপিত
ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে "বৈশালী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন।
আমি এই বিনয়ের যথাসাধা অনুসন্ধান করিয়া কানিঙ্হাম সাহেবের মতেরই পোষকতা ক্রিরাম।

<sup>†</sup> অতি পূর্বকালে রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল; জরাসন্ধের জন্মবৃতাস্ত অতীব আশ্চর্যাজনক। তিনি মগধের একজন প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন।

সিদ্ধার্থ অভার ও রুদুকের নিকট শাস্ত্র থোগ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া কোণ্ডান্স, বাপা, ভদ্রায়, মহানাম ও অখজিং নামক পঞ্জন শিষাসহ গয়া জেলাস্থ উরুবিল গ্রামে আইসেন। সিদ্ধার্থ এই •স্থানের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া মোহিত হন এবং শান্তিপূর্ণ স্থান তপস্থার অন্তক্ত মনে করিয়া জনকোলাহলশুন্ত নৈরঞ্জন নদী-তীরে ঘোর তপ্রায় নিন্ন হন। এইরূপে তিনি ছয় বংসর কাল অতি বাহিত করেন। কথিত আছে যে, ঐ ছয় বংসর কাল তিনি কথনও কিছু তিল, কগনও কিছু ভঙুল আহার করিতেন। এই ঘোরতর কঠিন জরাসকের পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথ কাশারাজের যমজ কন্তান্বয়কে বিবাহ করিয়া ছিলেন ও তাহাদের সহিত নিজ্জনে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমি সমভাবে অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষমাচরণ করিব না। ঐ রাজা, পত্নীদ্বয়ের সহিত স্থাপে কালাতিপাত করিকে থাকেন বটে, কিন্তু অনেক যজ্ঞ হোম করিয়াও কোনরূপে পূল-সন্থান জন্মিল না দেখিয়া, তিনি সুরুদা শোক-সাগরে নিমগ্ন পাকিতেন। একদা যজ্ঞকৌশিক নামক জনৈক মুনি অকল্মাৎ আগমনপূৰ্ব্যক এক বুক্ষণলে উপবিষ্ট আছেন শ্রবণ করিয়া, রাজা বুহুদ্রথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও মূনিজনসমূচিত নানাবিধ উংকৃষ্ট দ্বা **অদান করিয়া মূনিবরকে পরিতৃষ্ট করেন।** যক্তকৌশিক রাজার আচরণে প্রীত হইয়া তাহাকে একটা ফল প্রদান করেন। রাজা ঋষিকে যণোচিত অভিবাদন পূর্বাক প্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পত্নীষয় ঠাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা পুনাকৃত প্রতিজ্ঞা অরণ করিয়া ঋষিদত্ত ফল মহিষিদ্বয়কে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দেন। ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া উভয়েই গুভব্তী হন ও যথা-সময়ে ছইজনে ছুই অর্দ্ধনেহবিশিষ্ট সন্থান প্রস্ব করেন। উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষ্ এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধ মুখ, অর্দ্ধ উদর। রাজা উভয় পত্নীকে এতাদুশ সন্তান প্রসব করিতে দেখিয়া, বিশেষ মর্মাহত হন ও উহাদিগকে বনমানে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ধাত্রী রাজাক্রায় ঐ অর্দ্ধাঙ্গবিশিষ্ট সন্তান হুইটাকে বনমাঝে নিক্ষেপ করিয়া আইদে।

এই ঘটনার অনতিবিলমে ''জরা' নামী এক রাক্ষসী, বনপথে ঐ দেহথওদ্বর দেথিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্ম যেনন উহা একতা করে, অমনি অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় তপস্থার দারা তাঁহার দিবা লাবণাময় দেহ, কঞ্চালে পরিণত হয়। এরপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াও অভিলম্বিত বস্তু প্রাপ্ত ইইলেন না দেপিয়া, এবং এরূপ অবস্থায় আর কিছুদিন পাকিলে জীবনাস্ত হইবে, উদ্দেশ্য সফল হইবে না ভাবিয়া, তিনি কিছু কিছু আহারে প্রবৃত্ত হন। উরুবিল্ব গ্রামের রমণীগণ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া প্রায়ই তাঁহাকে দশন করিয়া যাইতেন। ঐ সকলের মধ্যে বলগুপ্তা, প্রিয়া, স্থান্তার, স্থান্তার পরিল্লকা, স্থজাতা প্রভৃতি কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণী তাঁহার আহার যোগাইতেন। সিদ্ধার্থ ক্রমে পান ভোজন করিতে থাকায় তাঁহার শরীর পুনরায় সবল হইয়া উঠে। তাঁহার যে পঞ্চজন শিষ্য ছিল, তাহারা গুরুকে এই রূপে পান ভোজন করিতে দেখিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।

পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নবকুমার ইইয়া যায়। রাক্ষ্সী রাজকুমারকে নষ্ট না করিয়া উহা রাজাকে প্রদান করে। জরা রাক্ষ্সী ইহাকে সধি অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিল বলিয়া, উহার নাম জরাসকা রাথেন।

বৃহদ্রথ রাজা বানপ্রস্থ ধর্ম অবলঘন করিয়া বনগমন করিলে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসকা মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ও পরে ভীমদেন কর্তৃক সমরে নিহত হন। রাজগৃত্যের পাঁচপাহাড়ের উপত্যকায় যেখানে মহাবলপরক্রোন্ত জরাসকা রাজার রাজধানী ছিল, এক্ষণে তাহা হিংপ্রকলন্তপূর্ণ গহন বনে পরিণত হইয়াছে।

হট্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বক্তিয়ারপুর ষ্টেদন হইতে রাজগৃহ যাইবার হ্ববিধা।

রাজগৃহে কতকগুলি উদ্ধ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণকে কুণ্ড বলে। কুণ্ড কিছাট পুদ্রিণীর স্থায়। ঐ স্থানে যতগুলি কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে রামকুণ্ড আশ্রেয়া জনক। এই কুণ্ডে ছুইটা ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু আশ্রেয়ার বিষয় এই যে, ঐ হুইটা ধারার জল একটা উদ্ধ, অপরটা শীতল। রাজগৃহের পাছাড়েসকলের উপর অনেকগুলি জৈন-মন্দির আছে। জৈনেরা মাঘ মাদ হইতে চৈত্র মাদ প্রান্তু দলে দলে এই স্থানে আসিয়া তাহাদের দেবতার আরাধনা করে।

#### সিদ্ধি।

সিদ্ধাণের পঞ্জন শিষা তাঁহাকে অবজা করিয়া প্রসান করিবার পুর
তিনি ভর্মনোরথ হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে নানাবিধ চিন্তা আসিয়া
তাহার জনয়কে অধিকার করে। রাজা, ঐর্যা, ধন, গৌরব, সংসাবস্থপ, আর্থায়-স্থজন প্রভৃতি তাহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়
এবং পিতার আন্তরিক কস্তু, মাতার নয়নজল, প্রেমময়া গোপার বিরহক্রিষ্ট মলিন মুখ অতুরে উদিত হওয়ায়, তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন। যদিও
তিনি চঞ্চল হইয়াছিলেন, তথাচ প্রতিজ্ঞা-পালনে পশ্চাৎপদ হন নাই।
তিনি ঐ প্রলোভনসমূহকে পরাজয় করিয়া উর্বিল গ্রাম হইতে কিছুদুরে
একটা গ্রুটার বটসুক্ষের তলদেশে আসন রচনা করেন ও মহাযত্রে মহোৎসাহে পুনরায় কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত হন। ভক্তবংসল দয়ায়য়, ভক্তকে
পরীক্ষা করিয়া য়থন বুঝিলেন, তাহার সম্বল্প করিয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ
করিয়া দেন। তাহার স্থাবের নির্বাণ, গ্রুথের নির্বাণ ইল্পিরের নির্বাণ ও
ইচ্ছার নির্বাণ হয়। তিনি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। যে বটসুক্ষের তলে তিনি
শিক্ষ ইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষ বোধিদ্যন \* নামে থাতে হয়। সিদ্ধার্থ

<sup>\*</sup> এই বোধিকুক্ষ, গয়ার দক্ষিণে বৃদ্ধগয়ায়, অমরসিংহের মন্দিরের পশ্চিম পাথে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। অমরসিংহ ৫০০ গীষ্টাদে বৃদ্ধগয়ায় মন্দির নির্মাণ করীইয়া দেন। তাহার ভয়াবশেষের উপরে বওমান মন্দির প্রচিষ্ঠিত। বোধিকুক্ষ এখন যাহা বর্তমান আছে, তাহা উহার শিক্ত হইতে উৎপল্ল হইয়ছে। বৌদ্ধপরিব্রাক্ষকগণ ঐ কুক্ষের পূজা করিয়া থাকেন। গ্রীষ্ঠপুক্ষ তৃতীয় শতাকীতে উক্ত বোধিকুক্ষের ম্লাসংযুক্ত (যে ভাল হইতে ঝুরি নামিয়ছে) একটা শাখা, সিংহলের অনুরাধাপুরে নীত হইয়া প্রেষিত হয়। শুনিতে পাই, উহা নাকি আজও বর্তমান আছে।

শাকাবংশের শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া ''শাকাসিংহ'' এবং বৌক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ এই ছুই নালে অভিহিত হন :

#### ধর্মপ্রচার।

বৃদ্ধদেব স্বয়ং মৃক্ত হইয়া জীবনের দিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেই। করেন। তাঁহার দিতীয় উদ্দেশ্য, মজ্ঞান ব্যক্তিদিগকৈ মৃত্তির পথ প্রদর্শন করান। তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃগদাব \* গমন করিয়া আপনার পূর্বে পঞ্চলন শিষাকে নৃতন ধয়ে দীক্ষিত করেন। উহাদিগকে নৃতন ধরে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া অপরাপর ৬০ জন ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করে। বৃদ্ধদেব প্রথমাবস্থায় শিষাসংখ্যা অধিক দেখিয়া প্রফল্লান্তঃকরণে তাহাদিগকে আপন ধর্ম প্রচার করিতে বলেন। ধর্মপ্রচার সময়ে শিষোরা বলিত যে, আত্মাংকর্ম সাধনই বৌদ্ধর্মের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য দর্যানুত্তির পরিচালনা করা আবশ্রক। সদৃষ্টি, সংসদ্ধল্প, সদ্বাকা, সদ্বাবহার, সতৃপায়ে জীবিকা আহরণ প্রভৃতির দারায় মন্তম্য ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। বৌদ্ধন্মে জাতি বিচার নাই। কি ব্রান্ধণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্র, কি শুদ্র সকলেরই আত্মাংকর্ম সাধন জন্য একজাতি হওয়া আবশ্রক।

বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিতে বলিয়া স্বয়ং মহাৰাজ বিশ্বসাৰেৰ নিকট আমিয়া তৰ্ক ও যুক্তিৰ দাবা তাঁহাকে নৃতন

<sup>\*</sup> মৃগদাব কাশীর তিন মাইল উত্তর। এই স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতালীতে অশোক এক মন্দির নির্মাণ করেন। এথনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়।
যায়। এই স্থানের বর্তমান নাম সায়নাথ।



বৌদ্ধস্তপ ( সারনাথ )।

Lakshmibilas Press.

পম্মে দীক্ষিত করেন। রাজাকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া শত শত প্রজা তাঁহার অনুসরণ করেন। বৃদ্ধদেন এইরূপে কত ব্যক্তির অমুরাগ ও কত ব্যক্তির বিরাগভাজন হট্যা নহোংসাহে নব-ধন্মের নতন তত্ত্ব ঘোষণা করিতে থাকেন। ক্রমে দেশ-বিদেশে ইছার নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মহারাজ শুদ্ধোদন, পুত্র 'বৃদ্ধ' অগাং দিবাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে কপিলবস্তুতে আনিবার জন্ম আট জন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁহারা শাক্যসিংহের উপদেশের মোহিনী-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নব-প্রচারিত ধম্মে দীক্ষিত হন। ঐ দত-দিগের মধ্যে সিদ্ধার্থের সংবাদ লইয়া কেই স্বদেশে প্রত্যাগ্যমন করেন— কেহ বা তাঁহার সহিত বাস করেন। ঐ দুতদিগের মধ্যে চর্ক নামক রাজমন্ত্রী মগধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, মহারাজ শুদ্ধোদনকে প্রত্যের কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া এই কথা বলেন, "মহারাজ। সিদ্ধার্থ আর রাজবাটীতে অবস্থান করিবেন না—আপনি তাঁহার বাসের জন্ম একটী মঠ প্রস্তুত করাইয়া রাগুন। তিনি তিন-চারি মাসের মধ্যেই এই স্থানে আগমন করিবেন। মন্ত্রীর কথায় তিনি হুরোধ নামক স্থানে একটা স্তরম্য মঠ নির্দ্ধাণ করিয়া রাথেন।

সিদ্ধার্থ মগনে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কপিলবস্তু নগরে যাত্রা করেন। তিনি স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহাকে দশন করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ শুদ্ধোদন বহুকাল পরে পুত্র-মুখ-দশনে অপার আনন্দলাভ করেন ও রাজবাটীতে পুত্রকে বসবাস করিতে বলেন, ক্রি সিদ্ধার্থ অসম্মতি প্রকাশ করেন। সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুতে উপস্থিত হর্মা, রাজভবনে পদার্পণি না করিয়া পিতার নিম্মিত মঠে বাস করেন এবং অ্যাচিত দানপ্রাপ্তি রারা জীবিকা নির্ম্বাহ করেন।

বহুকাল পরে স্বামী দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া, গোপা স্বামীসন্দর্শনের জন্ম গুইজন পরিচারিকার সহিত ন্তথ্যাধের মঠে গমন করেন। তথায় তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীকে মুণ্ডিতমস্তক এবং গৈরিক-বসনে ভূষিত দেখিয়া, কথা বলিবেন কি কাঁদিয়াই আকুল হন। গোপার সিঙ্গদ্বয়ের মধ্যে একজন সিদ্ধার্থকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "দেব! যে দিবস হইতে আপনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিবস হইতে আপনার পত্নী এই যৌবনাবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্যায়ত অবলম্বন করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কোনরূপে দিন্যাপন করিতেছেন। ইহার অনস্ত ক্লেশ দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। অনেকেই ইহাকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।" বৃদ্ধদেব নির্বাক্ হইয়া পত্নীর ছায়্য-কাহিনী শ্রবণ করেন, পরে তাঁহাকে ধন্মের অমৃত কথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার শোক-দয়্ম হাদয়কে সাম্বনা করেন। গোপা আয়্য়সংযম করিলে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজগর্মে দীক্ষিত করিয়া লন।

এক দিবস গোপা তাঁহার পুত্র রাহুলকে স্থুসজ্জিত করিয়া বলেন, "বংস রাহুল! তুমি তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া তোমার পৈতৃক সম্পত্তির বিষয় জানিয়া আইস।" রাহুল মাতৃবাকাামুসারে একজন পরিচারিকার সহিত রাজবাটীর নিকটস্থ শুগ্রোধ-মঠে গমন করেন। তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া বলেন, "পিতঃ! অগু আমি আপনাকে সন্দর্শন করিয়া ধন্ম হইলাম। পিতঃ! আমাকে পৈতৃক-সম্পত্তির বিষয় বিবৃত করুন। আমার জননী আপনার নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির বিষয় জানিয়া লইতে বলিয়া দিয়াছেন।" বুদ্ধদেব, পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত তৎসময়োচিত অন্তান্ম কথোপকথন লারা পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির কথা চাপিয়া রাথিয়া দেন; কিন্তু পুত্র বারস্বার পৈতৃক বিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকায়, তিনি সরীপুত্র নামক

শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলেন, "সরীপুত্র! রাহুল অতি শিশু, আমি সাধনার দ্বারা যে ধন অর্জন করিয়াছি, তাহা এখন ইহাকে প্রদান করিলে বালক সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এখন ইহাকে উপদেশ প্রদান করা যাউক, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৌদ্ধার্মে দীক্ষিত করা যাইবে।" সরীপুত্র গুরুদেবের কথায় সন্মতি জানাইয়া বলেন, "ইহা অতি উত্তম কথা।" রাহুল পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সিদ্ধার্থ প্রায় দেড্মাস কলে সেই মঠে অবস্থিতি করিয়া পিতার এবং অন্তান্থ স্বদেশবাসিগণের সহিত সর্বাদা ধর্মালাপে যাপন করেন, পরে পর্মা-প্রচারার্থ পুনরায় দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। ঐ সময়ে আনন্দ, দেবদন্ত, উপালী ও অনিরুদ্ধ \* সিদ্ধার্থের নিকট দীক্ষিত হন।

বৃদ্ধদেব বৎসরের মধ্যে আটমাস দেশে দেশে পর্যাটন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন এবং অবশিষ্ট চারিমাস অর্থাৎ বর্ষাকালে মঠে থাকিয়া শিষ্যাদিগকে উপদেশ দিতেন। যে সময়ে তিনি শ্রাবস্তী নগরের † নিকটবর্তী পূর্ব্বারাম নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ধনীর ক্রম্বা নামী পুত্রবধূর একটা শিশু-সস্তান কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। সস্তানের প্রতি মাতার স্নেহ্ অত্যন্ত প্রবল। যে সময়ে স্নেহ্ময়ী জ্বননী পুত্র-শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া উটচেঃস্বরে সকরণ ক্রন্দন করিতেছিলেন

- \* শুভোদন, অমৃত্যোদন ও ধৌতোদন নামে শুদ্ধোধনের অপর তিন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ও দেবদত্ত শুভোদনের এবং অনিক্লম্ব অমৃতোদনের পুত্র।
- + শ্রাবন্তী নগর সমৃদ্ধিশালী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসন্নজিৎ নামক নরপতি এথানে রাজত্ব করিতেন। মগধ রাজ্যের অধিপতি বিশ্বসার ও কোশলাধিপতি প্রসন্নজিৎ উভয়ে পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘর্যরা নদীর, উত্তর তীরবর্ত্তী অবোধ্যা প্রদেশের নাম কোশল।

এবং সেই পরিবারস্থ অন্তান্ত সকলের সদয়বিদারক উচ্চ ক্রন্দনের রোল গগনম্পর্শ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন ভিক্ষু \* করম্ব হস্তে ঐ ধনীর দারদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। রুষ্ণা গ্রাক্ষ হইতে, প্রিধানে পীতবসন, হস্তে করম্ব ও মুণ্ডিতমন্তক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, ভয় ও লজ্জা পরিহার পূর্বক জতগতিতে আসিয়া ক্রন্সন করিতে করিতে তাঁহার চরণ-যুগল জড়াইয়া ধরেন এবং বলেন, "সাধু! আপনারা দৈববলে বলীয়ান। আমার একমাত্র জীবনসর্বস্থ শিশু সন্তানের প্রাণ, তুর্দান্ত কাল হরণ করিয়াছে, আপুনি মন্ত্রবলে তাহাকে জীবিত করিয়া দিন।" রুফার বিলাপপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া ভিক্ষ তাঁহাকে বলেন, "সাধিব। মরা মানুষ বাঁচাইবার ক্ষমতা এখনও আমার জন্মায় নাই। আপনি যদি আপনার মৃত সম্ভান লইয়া আমার গুরুদেবের নিকট গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে সঞ্জীবনী ওষধ প্রদান করিবেন।" কৃষ্ণা ভিক্ষুর কথায় আশ্বন্ত হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং যথায়থ সমস্ত বর্ণন করিয়া ঔষধ প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধদেব ক্লফাকে আশ্বন্ত করিয়া বলেন, "বংসে। আমি ইহার অতি উত্তম ঔষধ অবগত আছি ; কিন্তু আমার একটা বস্তুর অভাব হইতেছে, যদি তুমি তাহা আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" কৃষ্ণা অতি ব্যপ্ততার সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু! সে বস্তু কি ? আমার গৃহে কোন বস্তুরই অভাব নাই। স্বর্ণ, রোপ্যা, হীরক প্রভৃতি আপনি যাহা বলিবেন, অংমি আপনাকে তাহাই আনিয়া দিব।"

কৃষ্ণার কথায় বৃদ্ধদেব বলেন, "আমার ও সকল বস্তুর আবশুক নাই, এক মৃষ্টি সর্বপ আনিতে পারিলেই তোমার পুত্র পুনর্জীবিত হইবে; কিন্তু একটী কথা আছে,—যে পরিবারে কথনও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সেই

বৃদ্ধদেব শিষ্যদিগকে "ভিক্কু" বলিতেন এবং ভিক্কু-সমাজকে সভ্য বলিতেন।

পরিবার হইতে সর্বপ আনিলে উষধের কার্য্য নিক্ষল হইবে।" রুষ্ণা বৃদ্ধের উপদেশ মত সর্যপ আনিতে গমন করেন। পুত্রের জীবন পাইবার আশায়, তিনি লোকলজ্জা, মানসম্ভ্রম, সকল ভূলিয়া গিয়া, পাগলিনীর স্থায় সকল গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, এক মৃষ্টি সর্বপের জন্ম ঘূরিয়া বেড়ান, কিন্তু বদ্ধের উপদেশ মত সর্বপ কোথাও আর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি যে গৃহে যাইয়া সর্যপ প্রার্থনা করেন, গৃহবাসীরা রাশি রাশি সর্যপ আনিয়া তাঁহাকে দেন: কিন্তু যথন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের গৃহে দাস, দাসী. পুত্র, পৌত্র, কুটুম্বাদির মধ্যে কাহারও কথন মৃত্যু হইয়াছে কি না ২ তথন কেহ বলে, আমি সস্তান হারাইয়াছি, কেহ বলে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার দাস দাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সকল গৃহেই এইরূপ শোকবার্তা শ্রবণ করিয়া বদ্ধের আদেশানুষায়ী সর্যপ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, রুষণা বিষয় বদনে ব্দ্ধের নিকট প্রত্যাগতা হন। ক্লফা বৃদ্ধের নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বংসে। সর্যপ আনিয়াছ ?" রুষ্ণা বিষাদিতান্তঃকরণে বলেন, "না প্রভু। আপনার উপদেশ মই সর্ষপ কোথাও পাইলাম না।" তথন তিনি তাঁহাকে বলেন, "কাল যে কেবল তোমার পুত্রকৈ হরণ করিয়াছে, তাহা নহে, এরপ অনেক জননী তোমার মত পুত্রহীনা হইয়া শোক-সাগরে ভাসিতেছে। বংসে। তুমি শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া জরাব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।" বদ্ধের উপদেশ-বাক্যে, রুষ্ণা পুত্রশোক বিশ্বত হইয়া বলেন, "প্রভু! আমি আপনার শ্রণাপন্ন হইলাম।" বদ্ধদেবও তাঁহাকে আপনার নব-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করেন।

এক দিবস বৃদ্ধদেব করঞ্চ-হস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে ভরদাজ নামক একজন বণিকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। ভরদাজ, বৃদ্ধদেবকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কয়েকটা কথা বলেন, "ওহে শ্রমণ !\* তোমার এমন স্বষ্ট পৃষ্ট নধর আকৃতি দেখিতেছি, তবে কেন তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ ? তুমি কি পরিশ্রম না করিয়া অন্তের শ্রমণাপার্চ্জিত শস্ত্যসকল অনায়াসে লাভ করিতে চাও ? তুমি কি জান না, কত কষ্টে শস্ত উৎপন্ন হয় ? আমরা প্রচণ্ড রোদ্রে পুড়িয়া, প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করি, তবে তাহা হইতে শস্ত উৎপন্ন হয় । আমাদের এই কঠোর পরিশ্রমের অর্জিত শস্ত তুমি অনায়াসে লাভ করিতে চাও! তোমার উচিত আমাদের মত পরিশ্রম করা। তোমার মত বলবান্ ব্যক্তি যদি পরিশ্রম না করিয়া ভিক্ষা করে, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ কি করিবে ? আমি তোমায় এক খণ্ড ভূমি দিতেছি, ভূমি তাহা কর্ষণ করিয়া শস্ত উৎপন্ন কর এবং সেই শস্তের দারা জীবিকানির্ব্বাহ্ন কর।"

বৃদ্ধদেব বণিকের কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, "আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমিও ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকি; তবে আমার কর্ষণোপযোগী ভূমি, বীজ ও শস্ত স্বতন্ত্র। মানবের হৃদয় আমার ভূমি, জ্ঞান আমার হল, বিনয় তাহার ফাল এবং উৎসাহ ও উত্তম আমার বলদ। হৃদয় রূপ ভূমি কর্ষিত হইলে বিশ্বাস রূপ বীজ তাহাতে বপন করিয়া দিই। ঐ বীজ অন্ধ্রিত হইয়া নির্ব্বাণ রূপ ফসল উৎপন্ন হয়। ঐ ফসলই আমি ভৃপ্রির সহিত আহার করিয়া থাকি।"

ভরদাজ গৌতদের † মহদর্থযুক্ত বাকা শ্রবণ করিয়া, তাঁছার প্রতি

<sup>\*</sup> विक यागीनिशक अभग वता।

<sup>†</sup> মহারাজ গুদ্ধোদনের দিতীয়া পত্নীর নাম গৌতনী। মায়াদেবীর দেহাস্তর হইলে, দিদ্ধার্থের লালনপালনের ভার গৌতনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতনী দিদ্ধার্থকে অতিশয় স্লেহ করিতেন বলিয়া, গৌতনীর স্থিগণ দিদ্ধার্থকে গৌতন বলিয়া আদর করিতেন। সেই অবধি দিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতন হয়।

নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগের জন্ম তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বুদ্দেব ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইরা শ্রবণ করেন, মহারাজ শুদ্ধাদন সাংঘাতিক পীড়ার আক্রান্ত হইরাছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইরা তিনি শিষাগণসহ পিতৃদর্শনে গমন করেন। যে সময়ে তিনি রাজবাটীতে আসিরা উপস্থিত হন, সেই সময়ে মহারাজের মুম্রু অবস্থা। অন্তিম কালে পুত্রমুথ দর্শন করিয়া শুলোনের মুম্রু দিহে বলসঞ্চার হয়। তিনি অন্তিম-শ্যায় শরন করিয়া পুত্রের মুথে ধর্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বুদ্দেবে পিতার অন্ত্যেষ্টি-কার্যা সমাধা করিয়া, আপন পুত্র রাহুল, বৈমাত্রের আতা নন্দ, পিতৃস্বসা এবং শাকাবংশার অন্তান্ত বাজিদিগকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। গোপাকে ইতঃপূর্বেই দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গোপাকে পুরস্ত্রীদিগের নেত্রী করিলেন। বুদ্ধদেব শাকাবংশার্মিগকে নবধর্মে দীক্ষিত করিয়া, রাজগৃহাভিমুথে গমন করেন।

#### দেহত্যাগ।

বুদ্ধদেব ৪৫ বংসর ধশ্বপ্রচার করিয়া অশাতি বংসর বয়ংক্রম কালে, ৫৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে কুর্নানগরের \* কোন শালবৃক্ষের তলদেশে, উদরাময় রোগে প্রাণতাগ করেন। একদা তিনি তাঁহার শিষাগণের সহিত রাজগৃহ হইতে কুশানগরে গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে উদরাময়

এই বিষয়ে ছই মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে আসামের অন্তঃপাতী কুশীগ্রামে, আবার কেহ বা বারাণদী ও পাটনার মধাবর্ত্তী গণ্ডক নদীতীরস্থ কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যুস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।

রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। বৃদ্ধদেব বৃঝিয়াছিলেন যে,
আক্রমণ হইতে তিনি আর রক্ষা পাইবেন না, সেই জন্ম তিনি শিষাদিগবে
আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। শিষাগণ এক স্পৃত্বহং শালবৃক্ষের
তলদেশে গুরুদেবের শ্যা রচনা করিয়া দিয়া তাঁহার গুল্রমা করেন;
কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি ক্রমেই তুর্বল হইয়া পড়েন।
বৃদ্ধদেব অস্তিম সময়ে শিষাদিগকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিথিত চারিটী
উপদেশ প্রদান করেন।

- ১। হে বংসগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বাকে সংযত করিবে। ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে পারিলে নির্বাণ-রাজ্যে শীঘ্রই পৌছিতে পারিবে।
- ২। হে ভিক্সুগণ! তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত করিবে, আপনাকে আপনি পরীকা করিবে, এইরূপে সতক এবং আপনা কতৃক রক্ষিত হইলে তোমরা স্থা হইবে। পাপ করিও না, সংকার্যেরত থাকিও, মত্তের স্বদ্যুকে সংশোধন করিও।
- ০। জলের দারা কর্দ্দম উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন জলের দারাই ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ মন কর্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দারাই তাহাকে বিনষ্ঠ করা যায়।
- ৪। ছায়া য়েমন ময়য়াকে পরিত্যাগ করে না, সেইরপ বাহাদের চিস্তা, বাকা ও কায়্য পবিত্র, স্থ ও শাস্তি কদাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

বৃদ্ধদেব শিষাদিগকে এই চারিটী উপদেশ প্রদান করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে, শিষাগণ চন্দন কাঠের দারা চিতা সজ্জিত করিয়া অথ্যে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করেন, পরে তাঁহার দেহ চিতার উপর শয়ন করাইয়া দেন। যিনি অতুল ঐশ্বর্যোর



অধিপতি হইয়া জীবের মুক্তির জন্ম ঐশ্বর্যা, রাজ্য, পদগৌরব প্রভৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ আজ ভন্মে পরিণত হইতে চলিল। শিষাগণ গুরুদেবের দেহ চিতার উপর তুলিয়া ভক্তিভরে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, পরে মহাকাশ্রপ ও অন্তান্ত শিষাগণের অনুমতি লইয়া চিতা প্রজ্ঞলিত করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধদেবের নশ্বর দেহ চিতার সহিত ভন্মে পরিণত হইয়া যায়। ভিক্ষুগণ ঐ চিতাভন্ম স্থবর্ণপাত্রে করিয়া, রাজগ্রহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাস্থর, রামগ্রাম, উথদীপ, পাওয়া এবং কুশানগর এই আটস্থানে আনয়ন করেন। পরে উহা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোগিত করিয়া তত্তপরি চৈত্য নিশ্বাণ করিয়া দেন।

বৃদ্ধদেব দেহবক্ষা করিলে ক্ষেম নামক তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহার একটা দন্ত সংগ্রহ করিয়া কুশা নগরে লইয়া আইসেন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ দন্ত কলিঙ্গ প্রদেশের রাজা ব্রহ্মদন্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদন্তর বংশধরেরা ঐ দন্ত জমুদ্বীপের অধিপতি পাণ্ডুকে প্রদান করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহুসিংহ উহা প্রাপ্ত হন। গুহুসিংহ ঐ দন্ত আপন জামাতার দ্বারা সিংহলের অধিপতি মেঘ্বীহনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। মেঘ্বাহন ঐ দন্ত কিছুকাল আপনার নিকট রাখিয়া দেন। পরে তিনি ১২৬৮ খৃষ্টাকে সিংহলের কাণ্ডী নামক স্থানে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া, মহা সমারোহে, ঐ দন্ত তাহাতে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিষয়ে আবার মতভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভাষাজ্ঞ টরনার সাহেব বলেন, ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টান্দের মধ্যে, পাণ্ডু-দেশাধিপতি কুল্শেখরের সেনাপতি, সিংহল জয় করিয়া ঐ দন্ত পাণ্ডুনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর তৃতীয় রাজা, পাণ্ডুদেশের রাজাকে পরাভূত করিয়া ঐ দন্ত পুনরায় সিংহলে আনয়ন করেন। একণে ঐ দন্ত সিংহলের কাণ্ডী নামক স্থানের মন্দিরে রক্ষিত আছে। ঐ দন্ত

দেথিবার জন্ম ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড কাণ্ডীব মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, উহা মনুষ্যের দস্ত নহে, কুন্তীরের দস্ত।

শাকাসিংহ রাজকুলে সমদ্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিল্ড ইনি বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ, বৃক্ষতলে বসিয়াই সন্নাসধর্ম অবলম্বন ও বৃক্ষতলে বসিয়াই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে দেহত্যাগ পর্যান্ত ক্রমান্বয়ে
পিতৃমাতৃভক্তি, বিভবসত্ত্বেও বৈরাগা, ঈশ্বরে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার, মনান্ত্রিক ক্ষমতা, সতা জ্যোতিঃ কামাদি রিপুবিসর্জ্জন প্রভৃতি
সদগুণ রক্ষা করিয়া জীবের মুক্তির জন্ত এক নৃত্ন ধন্ম প্রচার করেন।

ঐ সময়ে তাঁহার প্রচারিত ধন্ম, লোকের এত স্নয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তৎকালে অপর সকল ধন্মই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ২৪৫০ বংসর হইল, বৃদ্ধদেব ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজও কোটা কোটা মানব তাঁহার প্রচারিত নির্বাণ ধন্মের অন্তর্সরণ করিতেছে।

# বৌদ্ধ ধর্মগাস্ত্রের উৎপত্তি।

বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার মত সকল, তাঁহার শিষাগণের মুথে মুথে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য রাজগৃহে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। তাঁহারা গুরুর উপদেশগুলি তিনটা প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম "স্তুত্ত" অর্থাৎ বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। দিতীয় "নিয়ম" অর্থাৎ বৌদ্ধ সমাজের শাসন-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। তৃতীয় "অভিধন্ম" বা ধর্মনীতি অর্থাৎ দার্শনিক বিচার, মীমাংসা, মতামত প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্মশাস্তের এই তিন গণ্ডের নামক ত্রিপিটক।

#### সঙ্গীতি।

বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিবার পর, তাঁহার শিষাগণ ত্রিপিটক প্রস্তুত করিবার জন্ম একটা সভা করিয়াছিলেন। ধন্মপ্রচারক কাশুপ এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কাশ্রপ ফ্র-পিটকের, আনন্দ নিয়ম-পিটকের এবং উপালী অভিধন্ম-পিটকের সংগ্রহকর্তা। বৌদ্ধধর্মসভার নাম "দঙ্গীতি।" প্রথম দঙ্গীতির এক শত বংসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সাত শত বৌদ্ধ এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এই এক শত বংসরে বৌদ্দিগের মধ্যে অনেক বিশেষ মত-বিরোধ জন্ম। এই বিভিন্ন মতের সামঞ্জন্ম বিধান জন্মই দিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বৌদ্ধেরা গুইটী পরস্পর প্রতিদ্দ্ধী সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। শেষে ইহাদের মধ্যে আবার আঠারটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়। অশোকের সময়ে খ্রীষ্টাব্দের ২৪৩ বংসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে •বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সঙ্গীতির মধিবেশন হয়। এক হাজার বৌদ্ধপুরোহিত এই দঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতারক লোকে বৌদ্ধদিগের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনাদের কথা বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়া-ছিল। এই সঙ্গীতিতে তৎসমুদয়ের সংশোধন হয়। গ্রীষ্ট ৪০ অবেদ কনি-ক্ষেব রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে বৌদ্ধপুরোহিতগণ সমবেত হুইয়া ধন্মগ্রন্থের তিন্থানি টীকা প্রস্তুত করেন।

# বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারের কারণ।

মহারাজ অশোক ও কনিদ্ধের উৎসাহে বৌদ্ধধ্যের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। খৃঃ ২৫৭ অকে মগধরাজ অশোক এই ধ্যে দীক্ষিত হইয়ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অশোক ৬৪০০০ চৌষ্টি হাজার বৌদ্ধ যাজকের ভরণপোষণ করিতেন এবং চুরাশি হাজার স্তস্ত নিম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ-ধ্যের মহিমা ঘোষণা করেন। রোম দেশীয় সম্রাট কন্ষ্টান্টাইন খৃষ্টধ্যের যেরূপ সহায়তা করিতেন, বৌদ্ধপা সম্বদ্ধে মহারাজ অশোক তদপেক্ষা সহস্র গুণে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবিধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধ্য করিয়াছিলেন, যথা;—

১। ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ নীমাংসার জন্ম একটা রাজকীয় সভা স্থাপন। ২। অনুশাসন পত্রদারা ধর্মানীতির ব্যাখ্যা। ৩। ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশে একটা রাজকীয় ধর্মবিভাগ স্থাপন। ৪। প্রচারক দ্বারা দূরদেশে বৌদ্ধনত 'প্রচার। ৫। নিজতত্বাবধানে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ধর্মাশাস্ত্রের পরিশুদ্ধি সাধন।

অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধর্মের প্রসার হইরাছিল। ঐ সময়ে ধর্মপ্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ অবদ শ্রামদেশবাসিগণ বৌদ্ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ধর্মপ্রচারকেরা ভারতবর্ষ হইতে যবদীপে যাইয়া বৌদ্ধর্মের জয়পতাকা উজ্ঞীন করেন। ক্রমে ধর্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য-এসিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাম্পীয়সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্যান্ত বৌদ্ধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৭২ অবদ কোরিয়াবাসিগণ বৌদ্ধর্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অবদ কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে

#### বুদ্ধদেব।

যাইয়া তদ্দেশীয় অধিবাসীদিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। প্যালেষ্টাইন, আলেক্জান্দ্রিয়া, গ্রীস ও রোমেও বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়া-ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

## বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

বৌদ্ধগণ একমাত্র বৃদ্ধদেবের উপাসক হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে সকলই শৃষ্ঠা, জগতে কিছুই নাই। ইহাদের মীমাংসা অতি চমৎকার। জগৎ মিথাা। কারণ যাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্রাবস্থায় দৃষ্ট হয় না, আর স্বপ্রাবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই উহারা স্থির করিয়াছেন যে, জগৎ মিথাা।

বোগাচারীরা বাহ্যবস্তকে অলীক ও ক্ষণিক বিবেচনা করেন। বিজ্ঞান রূপ আত্মাই উহাদিগের মতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বিজ্ঞান দ্বিবিদ,—প্রবৃত্তি ও আলয়। জাগ্রৎ বা স্কপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান এবং স্কুমুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আলয়-বিজ্ঞান বলে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও অনুমান-সিদ্ধ। বৈভাষিকেরা বাহ্যবস্তকে, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কহে।

বৌদ্ধ বশ্মে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের আবার চারিটা অবস্থা আছে, যথা—
আईৎ, অনাগামী, সকদাগামী ও শোতাপত্তি। জীবনুক্তদিগকে আईৎ বলে।
বাঁহাদিগকে আর পৃথিনীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্ত্তমান
দেহাস্তরের সহিত নির্ব্বাণ ফললাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনাগামী বলে।
বাঁহারা এক জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে সকদাগামী

বলে। ধর্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম শোতাপত্তি। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করে।

অহংবার পাঁচ প্রকার মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা—
অহিংসা, অস্তের, সূন্ত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। জীবাদির বিনাশ না
করার নাম অহিংসা, অদন্তা বস্তু গ্রহণ না করার নাম অস্তের, সত্য ও
হিতকর অথচ প্রিয় কথনের নাম সূন্ত, কামক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম
ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয় হইতে মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ।

অর্হং দিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ইহাদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম জৈন।

#### বুদ্ধদেবের বচন।

- মজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে

  সম্ভ্রম করা প্রম ধর্ম।
- ২। হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরম ধর্ম।
- ৩। আত্মসংযম ও প্রিয়বচনই পরম ধর্ম।
- ৪। মাতাপিতার সেবা করা পরম ধর্ম।
- ে। স্ত্রী-পুত্রকে স্থুখী করা ও শান্তির অনুশরণ করাই পরম ধর্ম।
- ৬। পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘ্না, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সংকার্য্যে পরিশ্রাস্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম্ম।
- ৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, ক্লতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করা প্রকৃত শান্তি।

- ৮। কষ্টসহিষ্কৃতা ও দীনতা গ্রহণ, সাধুসঙ্গ ও ধশাচর্চচা করা, যথার্থ স্থথ।
- ৯। জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত-বিচলতা না হয় এবং যে হৃদয়, শোক ছঃথ ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং স্থির, তাঁহার ধন্ম, উচ্চ ধন্ম।
- ১১। মনকে বশীভূত করা, মানবের প্রাণান কার্যা। কারণ ইহা ক্ষণমূহর্তে কোথায় দৌড়াইয়া যায় ও কোথায় গিয়া নির্ভ হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব সংযতচিত্তাই নিতা স্থথাবহ।
- ১২। যে ব্যক্তি মুথে সাধুও মিষ্টকথা বলে, অথচ তদমুরূপ কার্য্য করে না, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।
- ১৩। একজন সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
- ১৪। পাপকে সামান্ত লঘু জ্ঞান করা উঠিত নহে। যদি কেহ মনে মনে
  চিন্তা করে যে, পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারিবে না, তবে
  তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি। কারণ, কোন ভাসমান জলপাত্রের
  একদেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে তাহা ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ
  হইয়া নিমগ্রু হইয়া যায়।
- >৫। কথনও ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিও না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সে ব্যক্তি সকল পাপকার্য্যই করিতে সক্ষম হয়।
- ১৬। অক্রোধের দারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুভাবের দারা অসাধুভাবকে জয় করিবে, সত্যের দার! মিথ্যাকে জয় ক্রিবে।

১৭। সতা কথা, ক্ষমা, ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান, এই ত্রিবিধ কার্যোর দারা মনুব্যদেহ প্রকৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

১৮। জীবহিংসা, পরের দ্রব্য হরণ, মিথ্যাকথা বলা, স্থরাপান করা, পরস্ত্রী-হরণ, এই সকল মহাপাপ।

# শঙ্করাচার্য্য ।\*

কেরণ † রাজ্যের অধিপতি মৃগনারায়ণ, পূর্ণা নামী নদীতীরে কয়েকটী শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং উহাদের পূজার্চনাদির জনা সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, বিদ্যাধিরাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। ঐ ব্রাহ্মণের শিবগুরু নামে

<sup>\*</sup> মহাক্সা শঙ্করাচাব্যের জীবন সম্বন্ধে শঙ্কর-বিজয় ও শঙ্কর-দিখিজয় এই চুই প্রছে অনেক স্থলে অনৈক্য আছে। শঙ্কর-বিজয়ে এইরূপ লিগিত আছে যে, এব দিবস নারদ মুনি পৃথিবীতে নানারপ অসুদ্ধর্মের প্রচার দেথিয়া, কাপালিক, ভৈরব, বৌদ্ধ, দ্বৈপণ প্রভৃতি বিবিধ মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের বিলোপ হইতেছে দেথিয়া, ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া মহাদেবের নিকট আসিলেন। ঐ স্থানে অস্থান্থ দেবতাগণ সকলে একত্র হইয়া এই স্থির করিলেন যে, মহাদেব শঙ্করাচার্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথাসময়ে দেবাদিনেব মহাদেব চিদম্বর্ম নামক, দেশে আকাশ-লিঙ্গ নামক শিবস্ভিতে অবিষ্ঠিত হইলেন। চিদম্বর্মে মহেন্দ্র পশ্ভিতের বংশে সর্বাক্ত নামক এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পত্নী কামান্ধী, চিদম্বরেমর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়া লাভ করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা "আমার হামী বিশ্বজিৎ আর আকাশ লিঙ্গ শিব, তুই এক" এই ভাবনা করিয়া এক সন্তান লাভ করেন। সেই সন্তানই অবৈত মতের শুরু শঙ্করাচার্যা।

<sup>+</sup> वर्डमान मालवत श्राप्तम ।

একটা সস্তান জন্ম। শিবগুরু শৈশবে মাতাপিতার স্নেহে প্রতিপালিত হন, পরে ক্রতোপনয়ন হইলে শাস্ত্রালোচনার জন্ম গুরুগৃহে বাস করেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর গুরুদেব শিবগুরুকে পরীক্ষা করেন। তিনি শিষাকে বিভালাভে ক্রতক্রতার্থ দেখিয়া, গার্হস্থা ক্ষাত্রম ও পিতামাতার গুরুষা করিতে আদেশ করেন। শিবগুরুক, গুরুর নিকট এইরূপ আদিপ্ত হওয়ায়, গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুত্র গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলে, বিভাধিরাজ পাত্রী অনেষণ করিয়া শুভলয়ে তাঁহার পরিণয় কার্যা নির্বাহ করেন। বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবার পর শিবগুরু রূপবতী গুণবতী ও পতিত্রতা ভার্য্যা লাভ করিয়া লাম্পতা স্বখ্সস্থোগে কাল্যাপন করিতে থাকেন।

### শঙ্করাচার্য্যের জন্ম।

শিবগুরুর ভার্যার নাম স্থভ্রা। এক দিবস স্থভ্রা পতি-সরি-ধানে বসিয়া আপনার মনের কষ্ট এই বলিয়া নিবেদন করেন যে, "স্বামিন্! আমাদের যৌবন অতীত প্রায়, কিন্তু এখনও পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিলাম না। যে রমণীর কুক্ষিতে পুত্র না জন্মে, সে বন্ধ্যা বলিয়া সকলের ঘণাহাঁ হয়। নাথ! পুত্র যখন আব আব স্বরে মধু-মাখা ব্লিতে "না মা" বলিয়া ভাকে, তখন জননীর হৃদয়ে যে কি অনি-র্কাচনীয় স্থথের আবিভাব হয়, তাহা ত আমি জানিতে পারিলাম না ? আমি এমনি অভাগী যে, সে রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিলাম। নাথ! আমি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া কি পুরাম নরক হইতে উদ্ধার পাইব না ? শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোলানাথের আরাধনা করিয়া এ পর্যাস্ত কেইই বিফল মনোর্থ হয়েন নাই. তবে আমরাও কেন তাঁহার অর্চনা করি না ?" শিবগুরু প্রণায়নীর এইরূপ করুণ থেলোক্তি শুনিয়া সবিশেষ মর্মাহত হইলেন, এবং আপনাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত সপত্নীক শিবারাধনা করিতে ক্রতসঙ্কর হইরা, রাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে প্রতাহ শূলপাণি মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর কাল ঐরূপ পূজার্চনা করিবার পর, এক দিবস শিবগুরু স্বপ্ন দেখেন যে, একজন বৃদ্ধ আহ্বান তাঁহার শিররে দণ্ডায়মান হইরা বলিতেছেন, "বংস! তোমাদের অর্চনায় আনি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা করে।" শিবগুরু স্বপ্লাবহাতেই এই বর প্রার্থনা করেন যে, "হে দেবাদিদেব! আনি আপনার মত গুণসম্পন্ন একমাত্র পুত্র প্রার্থনা করি।" ত্রাহ্মণ তথাস্ত বলিয়া অন্তহিত হন। কালক্রমে স্কৃত্রদা অন্তঃ-সত্বা হইয়া শুভলগ্রে পূর্ণ শশ্বরসদৃশ এক প্রস্বান্থান প্রের নাম শঙ্কর রাখেন।

# শঙ্করাচার্য্যের বাল্যাবস্থা।

শঙ্করাচার্য্য \* ভূমিষ্ট হইরার পর হইতে সিতপক্ষীয় শশিকলার স্থায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হৈইতে থাকেন। ইহার বয়ক্রম যথন এক বৎসর

 <sup>\*</sup> মহাক্সা শক্ষরাচার্য্য কোন্ সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিবার
উপায় নাই। এ বিষয়ে নানাজনের নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে ইহার
কতকগুলি উল্লেখ করিলাম:—

১। শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান মালবর প্রদেশে। ঐ দেশীয় ব্যক্তিদিপের মত এই যে, ইনি সহস্র বংগর পূর্বের জীবিত ছিলেন।

মাত্র, সেই সময়ে ইনি মাতৃভাষা অভ্যাস করেন। দিতীয় বৎসর বয়সে
মাতৃত্রোড়ে থাকিয়া অভূত স্মরণশক্তিপ্রভাবে মাতার মুথনিঃস্ত প্রাণাদি শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তৃতীয় বৎসরে ইহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। চতুর্থ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহেখরের সর্ব-শক্তি ইহাতে প্রাচ্তৃতি হওয়ায়, ইনি স্কুমার বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের ভায় জ্ঞানবান্ হয়েন। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া গুরুগুহে গমন করেন। যুষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম

- ২। তেলুগু ভাষাতে "কেরল উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়্ম সহস্র বংসর পূর্বে কৃঞ্রাও যথন শিওরাওএর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তথন শক্ষরাচার্য্য মালবর প্রদেশে বর্তুমান ছিলেন।
- ৩। যে সময়ে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ললিতাদিত্য তথাকার রাজা ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৮৬
  বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়। তাহা হইলে ৭২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে
  শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
  - 8। পণ্ডিত বেস্কটরাম বলেন, শঙ্করাচার্যা ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
- এখ্যাপক উইলসন্ সাহেব বলেন, শঙ্করাচার্য্য ৮০০ কি ৯০০ গ্রীষ্টাবেশ জীবিত
   ছিলেন।
- ৬। প্রাচীন দিখিজয় নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা কুমারপালের সভাসদ হেমচন্দ্রের সহিত শক্ষরাচার্য্যের বিচার হয়।
- ৭। "দি ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইরি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে বে, ইনি ৮০০ অথবা ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।
- ৮। হগ্দন সাহেব তাঁহার "মিস্লেনিয়াস্ এসেজ্" নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৩ প্রটায় লিথিয়া গিয়াছেন যে, শক্ষরাচার্য্য ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

এই সকল এবং আরও অস্থান্ত প্রাচীন প্রস্থসমূহ পাঠ করিয়া অনুমান দ্বারা আমি ৭০০ গ্রীষ্টাব্দের শেষ্ডাগে শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল স্থির করিলাম। কালে, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সর্কাশাস্ত্রে ও সর্কবিভায় স্থপণ্ডিত হইয়া উঠেন। ঐ সময়ে তিনি বেদে ব্রহ্মার সমান, তাৎপর্য্য-বোধে বৃহস্পতির সমান, এবং সিন্ধান্তে ব্যাসের সমান হয়েন।

আধুনিক নবা-য্বকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই শক্ষরাচার্য্যের অমৃত স্থরণশক্তির কথা পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্তাকে গঞ্জিকা-সেবক অথবা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু আমরা এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া, ১৩১৫ বঙ্গান্দের বৈশাথ মাসের ১১ই তারিথের "হিতবাদা" পত্রিকায়, "অমৃত স্মরণশক্তি" শার্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা ইহার দারাই অন্থমান করিয়া লইবেন যে, যথন আমাদের এই অধ্যপতনের সময়েও মনুয়া-সমাজের মধ্যে এরূপ স্মরণ-শক্তিসম্পর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তথন যিনি শঙ্করের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ওরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি না হইবেকেন? "হিতবাদী" পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই;—

"ভারতে বর্ণশ্রেম ধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্যা-জাতির শীর্ষস্থানীয় রান্ধণগণের ঘোর অবঃপতন হইয়াছে। রান্ধণদিগের যে
অসাধারণ মেধা ও অলোকসামান্ত প্রতিভা, সেই নিস্পৃহতা ও তেজপিতা
এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ ঘোর ছর্দিনেও রান্ধণদিগের
মধ্যে যে বৃদ্ধিমত্তা ও স্থৃতিশক্তির পরিচন্ন পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্ত
কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে সেই প্রকার বৃদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তির
পরিচন্ন পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইল, পুণাতীর্থ বারাণসীতে
ছইটী রান্ধণ-বালক আসিয়াছে। বালক ছইটী অতাস্ত মেধাবী ও
বৃদ্ধিমান্। আমরা পাঠকদিগের কৌত্হল চরিতার্থ করিবার জন্ত ঐ
বালক ছইটীর প্রতিক্কতি প্রকাশ করিলাম।

"যে বালকটা দণ্ড, কমণ্ডলু, অজিন, মেখলা, কৌপীন এবং বহিৰ্কাস ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান আছে, ওটা পাঁচ বৎসর বয়সে হিন্দী. বাঙ্গালা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অষ্টাধ্যায়ী পঞ্চাবয়বী পাণিনি ব্যাকরণ সমগ্র কণ্ঠস্থ করে, সংবৎসর হইল, যজ্ঞসূত্র ধারণ ক্রিয়া বেদোক্ত কঠোর ব্রহ্মচর্যা পালন এবং সামবেদ অধায়ন করিতেছে। সম্প্রতি বালকটা অষ্ট্রন বংসরে পদার্পণ করিয়াছে। অপর বালকটা ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এটীও চার-পাঁচটা ভাষায় বাংপন হইয়াছে, সম্প্রতি পাণিনি অধায়ন করিতেছে, উহার বয়ঃক্রম পাঁচ বংসর। গণিতশাস্ত্রেও ইহাদিগের অধিকার অসামান্ত। ইহা-দিগের পিতা এবং গুরু শ্রীমদ বংশধর সরস্বতী অগ্নিহোত্রী মহাশয় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একমাত্র সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ইনি বেদ বিধানানুসারে অরণাকাষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি উল্গার করিয়া শ্রোত এবং স্মার্ত্ত পঞ্চাগ্নির আধানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ত্রহ্মচারী শিষ্যগণকে বেদাধ্যাপন করাইতেছেন। ৮কাশীধানে আগন্তক মহোদয়গণ সম্প্রতি ২০৭ নং মদনপুরা নামক স্থানে ইহাদিগের আশ্রম দেখিতে পাইবেন। দেখানে উক্ত বালক ছুইটাকে এবং যজ্ঞশালায় হোতা, অধ্বর্য্, উল্গাতা, অগ্নীধ্রঃ এবং ব্রহ্মাপরিবৃত আচার্যাপাদকে ও তাঁহার চির প্রজ্জলিত অগ্নিদেবতাকে দর্শন এবং বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইবেন।"

শঙ্কর গুরুগৃহে অবস্থান সময়ে; এক দিবস ভিক্ষার জন্ম বহির্গত হয়েন। তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে আইসেন এবং তথায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ বাটীতে ছিলেন না। তিনিও দারিদ্রা-দশাপ্রপীড়িত হইয়া ভিক্ষার জন্ম বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী, ভিথারীর গৃহে



অন্ত স্থারণশ্ক্তি সম্পন্ন বালকদ্য।

Lakshmibilas Press.

ভিক্ষুক আসিতে দেখিয়া অতিশয় মর্মাহত হন এবং অতি মিয়ুমাণা হইয়া এই কথা বলেন যে, "বংস! আমরা অতি ভাগাহীন, দৈব কর্তৃক বঞ্চিত; ঈশ্বর ভিক্ষা প্রদান করিবার ক্ষমতা পর্যাস্ত আমাদের দেন নাই! অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই, সেইজন্ম তোমায় এই আমলক ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।" মহান্মা শঙ্করাচার্য্য বিপ্র-পত্নীর বিলাপপূর্ণ বাক্য শ্রবণে দ্যার্দ্রচিত্ত হুইয়া তংক্ষণাৎ প্রালয়া কমলাকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। হরিপ্রিয়া শৃষ্করের স্তবে সম্ভষ্ট হ্ইয়া, অবিলয়ে শঙ্কর-সলিধানে আসিলা উপনীত হন এবং শঙ্করকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কমলাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, "এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি অতুল ধনের মবীশ্বর হইয়া যেন স্কুথে কাল্যাপন করে।" লক্ষ্মীও "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হন। অকক্ষাৎ ব্রাহ্মণীর পর্ণকৃতীর স্থবর্ণ অট্যালিকায় পরিণত হওয়ায়, শঙ্করের অদ্ভত ক্ষমতার বিষয় তড়িদ্বেগে চতুর্দ্ধিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে তদ্দেশীয় রাজা রাজশেথর অপুত্রক ছিলেন। তিনি শঙ্করের অসামাত্ত ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া অযুত স্বর্ণমুদ্রাসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন এবং তাঁহার চরণোপান্তে অযুত স্কবর্ণ-মুদ্রা রাথিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করেন। শঙ্করদেব তাঁহাকে আশীর্কাদ করেন এবং ঐ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলেন। ঐ আশীর্কাদে রাজা রাজশেথর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন।

# বৈরাগ্যের উদয় ও সন্মাসধর্ম গ্রহণ ।

শিক্ষরাচান্য অন্তন বংসরের হইলে তিনি ঐহিকের সকল স্থাথে জলাঞ্জলি
দিয়া সয়াাসধর্ম গ্রহণের জন্ম মাতার অন্তমতি প্রার্থনা করেন। স্ততবংসলা জননী একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবন্যাপন করিবেন,
তাহাই ভাবিয়া আকুলা হন; স্থতরাং তিনি পুত্রকে সয়াাসধর্ম গ্রহণের
পূর্ব্বে গার্হস্তাধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। শিক্ষরাচার্যা সহজে জননীর
মন্তমতি না পাওয়ায়, এইরূপ কৌশলে কার্যাসিদ্ধি করেন,—

এক সময়ে শ্রুরাচার্য্য মাতার সহিত নদী পার হইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখেন যে, যাইবার সময় যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রুরাচার্য্য জলে নামিয়া কিয়দূর গমন করিলে তাঁহার আরক্ষ জলময় হইয়া গেল। তথন তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "জননি! আপেনি যদি আমাকে সয়্যাসধর্ম্মগ্রহণে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমি জলময় হইব।" ইহাতে শ্রুর-জননী সমূহ বিপদ বঝিয়া তথনই পুত্রকে সয়্যাসধর্ম্মগ্রহণে অনুমতি দেন।

শঙ্করাচার্য্য জননীর অন্ত্রমতি পাইয়া প্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য হন। তথায় তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করিয়া গুরুদেবের উপদেশান্ত্রসারে মোক্ষক্রে কাশাধামে গমন করেন। ঐ স্থানে চৌল-দেশবাসী সনন্দন \* তাঁহার প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পরে অনেকে তাঁহার শিষ্য হন।

সনন্দনের অপর নাম পদ্মপাদ। েএই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরপ কথিত
 আহে বে. কোন সময়ে শয়রাচায়্য জায়বী-তারে বসিয়া আছেন, য়য়ার অপর পারে

এক দিবস শঙ্করাচার্য্য কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া নিদি-ধাসন করিতেছেন, এরূপ সময়ে একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি না ব্রহ্মস্থরের ব্যাখ্যা করিয়াছ ? বল দেখি, কোথায় অর্থ করিতে তোমায় বড়ই কট পাইতে হইয়াছে ?" শঙ্কর বলেন, "যদি আপনি কোথাও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, বলুন, আমি তাহার অর্থ করিয়া দিতেছি।" শঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ "তদনস্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষাত্তঃ প্রশ্ন নির্মণণাভ্যাং," এই স্থতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। ছুই জনে ছুই প্রকার অর্থ করেন। জনে ছুই স্থতের বাাথ্যা লইয়া উভয়ের বাক্বিত্তা আরম্ভ হয়। শঙ্করাচার্য্য বৃদ্ধের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া, পদ্মপাদ নানক তাহার শিষ্যকে বলেন, "এই বৃড়াটাকে দূর করিয়া দাও।" গুরুর আদেশ প্রবণ করিয়া পদ্মপাদ আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলেন,—

''শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং। তয়োর্ব্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিন্ধরোম্যহম্॥''

শিষ্যপ্রবর সনন্দন আধ্যাদীন রহিয়াছেন: শক্ষরীচাষ্য পারান্তর হইতে সনন্দনকে আহ্বান করিলেন। সনন্দন গুরুর আদেশ প্রবণমাত্র গমনোন্তত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যিনি অপার ও স্বছ্স্তর সংসার-পারাবার হইতে ভক্তজনগণকে পরিক্রাণ করিতেছেন, সামান্ত প্রোতস্বতীতে কি তিনি তারণ করিতেমন নাং— অবশ্রুই করিবেন। সনন্দন মনে মনে দৃঢ় ভক্তিসহকারে এইরপ নিশ্চয় ও নির্ভর করিয়া জাহ্নবী-সলিলে ঘেমন পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পদ স্থাপনার্থ অমনি জলের উপর এক একটা পদ্ম সমৃত্তুত হইতে লাগিল। সেই পদ্মে পাদবিস্তাসপূর্কক সনন্দন ক্রমে ক্রমে প্রীগুরুর চরণান্তিকে সমৃপস্থিত হইলেন। শিষ্যের এরূপ অভ্তুত শক্তি সন্দর্শন করিয়া এবং প্রতি পাদবিস্তানে পদ্মের উত্তব হইতে দেখিয়া শক্ষর সনন্দনকে পদ্মপদি আখ্যা প্রদান করিলেন। সেই অবধি সনন্দন পদ্মপাদ নামে বিধ্যাত হইয়াছেন।

"শঙ্কর সাক্ষাৎ মহাদেব, ব্যাস মূর্ত্তিমন্ত নারায়ণ, এই উভয়ের বিবাদে এ
দাস কি করিবে ?" শঙ্করাচার্য্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ব্যাসকে \* স্তবে
তুই করেন। ব্যাসদেব শঙ্করের স্তবে তুই হইয়া বলেন, "আমি তোমার
প্রতি সম্ভই হইলাম। তুমি ব্রহ্মস্তবের তাৎপর্য্য সহিত জগতে অবৈতবাদ
প্রচার কর।" ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, "আমি অল্লায়ুং লইয়া পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার ভোগকাল বোল বৎসর মাত্র, স্কুতরাং আমার

\* "শহ্বর-বিজয়"-প্রণেতা আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, "শহ্বরাচাই্য বেদব্যাদের সহিত বিচার করিয়াছেন; কিন্তু অনেকে বলেন, বেদব্যাদ, শহ্বরাচাই্য জন্মাইবার হাজার বংসর পূর্বের স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কাশী ব্যাসণ্ট্র হয় না। যত দিন কাশী থাকিবে, তত দিন কাশীতে বেদব্যাস থাকিবেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী এক এক জন পণ্ডিতকে "বেদব্যাস" এই উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণার একজন বেদব্যাসের সহিত শহ্বরাচাই্যের বিচার হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দগিরি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভগবান্ বেদব্যাসকেই বুঝায়।

বেদব্যাস—পরাশর মূনির ঔরসে মৎস্তেশকার গর্ভে মহামুনি বেদব্যাসের জন্ম হয়। একজন মৎস্তজীবী মৎস্তগকাকে পাইয়া কন্তারপে পালন করে। মৎস্তগকা অত্যস্ত রূপবতী ছিলেন। একদা ইনি পিতার আদেশে নদীতে নৌকা-চালনা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে পরাশর মূনি পরপারে গমনের জন্ত সেই স্থানে আগমন করেন। মৎস্তগকা তাহাকে লইয়া নদীবক্ষে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাহার অমূপম সৌন্দর্যা দর্শনে মূনিবরের কামোন্দেক হয়। মূনি নিজের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে; এ অবস্থায় যদি আমি আপনাকে আপনার উভয় কূলে লোক গমনাগমন করিতেছে; এ অবস্থায় যদি আমি আপনাকে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে দিই, তাহা হইলে লোকে নিন্দ্রই দেখিতে পাইবে ও আমার কলন্ধ রটনা করিবে।" কুমারীর কথা শুনিয়া মূনিবর তথনই তপঃপ্রভাবে কুজ্বাটকার স্থাই করেন। চারিদিক এরূপ ধোঁয়ার মত হইয়া যায় যে, নিকটের বস্তু পর্যন্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তথন মৎসাগন্ধা সন্মত হইলে, মূনিবর আপনার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ইহার ফলে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম হয়।

দারা আর অধিক কি হইবে ?" ব্যাসদেব শঙ্করের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলেন, "হে শঙ্কর ! এখনও তোমার কর্তব্যকশ্ম অবশিষ্ট আছে। মীমাংসা, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, সাজ্যা এবং যোগে তোমার সদৃশ ভূমগুলে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমার কৃত বহু অর্থ ও তাৎপর্য্যগর্ভ স্ত্রসকল তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আমার মনোবর্তী ভাব ও মর্ম অবগত হইয়া ভাষা করিতে সমর্গ হইবে না। তুমি ইহার মধ্যে জীবন ত্যাগ করিলে বেদান্তসকল নিরাশ্র হইবে। অতএব তোমার পরমায়ং আরও যোড়শ বর্ষ হউক।" আরুং বৃদ্ধি হওয়ায় শঙ্করাচার্য্য দশোপনিষদ, গীতা ও বেদান্তের ভাষা, নৃসিংহতাপিনী ব্যাখ্যা ও উপদেশ-সহস্রাদি রচনা করিয়া "মন্বৈত নত" প্রচাবের জন্য দিগ্নিজয়ে \* বহির্গত হন।

### ধর্মপ্রচার।

শঙ্করদেব কাশাতে অবস্থান কালে, কর্মবাদী, চন্দ্রোপাসক, গ্রহোপাসক, ক্রিপুরদেবী, গরুড়োপাসক, প্রভৃতি বিবিধ উপাসক-সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া স্বীয় নত স্থাপন করেন। তিনি কাশা হইতে কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই স্থানে বদরিনারায়ণ দর্শন

\* দেকেন্দার তৈমুরলঙ্গ যেমন দিখিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ নহে। এই দিখিজয়ের অস্ত্র, বিভা। এবং কণ্ঠনিঃস্থৃত গালি-বালি-শাণিত ক্রুত উচ্চারিত বচনসমূহ। এখনও আমাদের দেশে অনেকৈই "তুমি দিখিজয়ী হও" এই বলিয়া আশীর্কাদ করিয়া গাকেন। পূর্ব্বে একজন যোদ্ধা অপর কোন যোদ্ধার নিকট "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাড়াইলে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ করিতেই হইত, সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর একজন পণ্ডিতের নিকট "বিচার কর" বলিয়া দাড়াইলে তাহাকে বিচার করিতেই হইত। যিনি বিচার করিতে ইতন্ততঃ করিতেন, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অপদন্ত হইতেন। মহান্থা শক্ষরাচার্য্য সেই দিখিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য।

করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি তথায় একটী মঠ স্থাপন করিয়া অথর্কবিদে প্রচারের জন্ত, অথর্কবেদজ্ঞ নন্দ নামক একজন শিষ্যকে ঐ মঠের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। ঐ মঠ যোষিশান নামে খ্যাত।

শঙ্করাচার্যা বদরিকাশ্রমে মঠ স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণস্থ "বিদ্যালয়" নামক একটা প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। বিভালয়, বিজিলবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ। এই বিজিলবিন্দুর তালবনে, মগুন মিশ্র নামক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্ঞানকাণ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেমী। যে সময়ে শঙ্করাচার্যা মিশ্র মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে তিনি পুরোদার বন্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এবং স্বয়ং ব্যাসদেক মন্তবলে আহুত হইয়া তথায় শ্রাদ্ধকার্যাদি দর্শন করিতেছিলেন।

শঙ্কর পুরোদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করেন।
সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্র ঠাকুর অগ্নিশুর্মা হন। ক্ষণেক বচসার পর
ব্যাসদেবের কথার স্থির হইল যে, আহারাস্তে বিচার আরম্ভ হইবে।
যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার মত অবলম্বন করিবেন। মণ্ডন
মিশ্রের স্ত্রী সারস্বানী মধ্যস্থ থাকিবেন। আহারাস্তে বিচার আরম্ভ
হয় এবং মণ্ডন মিশ্র পরাজয় স্বীকার করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন
সন্মাসী হন। পতিব্রতা সারস্বানী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই
স্বামী থাকিতে বিধবার স্থায় হইতে হইল দেখিয়া, ব্রহ্মলোকে গমনোম্বত
হন। সারস্বানীকে ব্রহ্মলোকে যাইতে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলেন,
'পারস্বানি! আনার কাছে তোমাকেও পরাভব স্বীকার করিতে
হইবে। সারস্বানী তথাস্ত বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। সন্ন্যাসীকে
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে
প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচার্য্য সারস্বানীকে কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে দেখিয়া

একেবারে বিশ্বিত হন এবং একটু অপ্রতিত হইয়া বলেন, "মাতঃ, আপনি ছয়মাস কাল এইভাবে অবস্থান করন, আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র শিক্ষা কারবার জন্ম বহির্গত হন।

শঙ্কর সারস্বানীর নিক্ট বিদায় হইয়া পথিমধ্যে যাইতে যাইতে দেখেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি मृज्मक्षीवनी विमा-প्रভाবে রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং স্বদেহরক্ষার্থ চারিজন শিষাকে নিযুক্ত করিয়া যান। রাজদেহপ্রবিষ্ট শঙ্করাচার্য্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু রাণী অতি চতুরা, ইদানীং রাজার আচার ব্যবহার তাঁহার কাছে ভাল লাগিত না, কেমন একট্ব সন্দেহ হইত। এক দিবস তিনি কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই আদেশ করেন যে, তোমরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোথাও মৃতদেহ পড়িয়া আছে কি না, যদি থাকে, তবে তাহা দাহ করিয়া ফেল। কর্মচারীরা অনুসন্ধান করিয়া শঙ্করের শবদেহ দেখিতে পায় এবং শিষ্য-দিগের নিকট হইতে উহা কাডিয়া লইয়া দাহ করিবার উদ্যোগ করে। এদিকে শিষ্যেরা ছন্মবেশধারী শঙ্করের নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করে। শঙ্করাচার্য্য গিয়া দেখেন, তাঁহার চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলি-তেছে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া রাজদেহ হইতে নিজ দেহে প্রবেশ করেন ও জবস্ত চিতা হইতে লাফাইয়া পডেন। তিনি দগ্ধ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নুসিংহদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। নুসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। আচার্য্য সেই शन रहेर्ट मात्रम्यानीत निक्र गमन करतन। मात्रम्यानी \* प्रिश्लन.

\* শক্তর-দিখিজয় নামক গ্রন্থপ্রণেডা বলেন— "মহাদেব শক্তরাচার্য্রপে অবতীর্ণ ইইবার সময় কাত্তিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি ভট্টপাদ কুমারিল নামে অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা, স্কৃতরাং বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিয়া, তিনি ব্রন্ধলোকে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে থাকেন। কিন্তু আচার্যা যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করেন। শঙ্কর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্কগিরি নামক স্থানে যাত্রা করেন। শৃঙ্কগিরি তুঙ্কভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্য সেথানে মঠ নির্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলেন, "তুমি এই স্থানে চিরকাল হির থাক।" শৃঙ্কগিরিস্থ মঠের নাম বিদ্যামঠ রাথা হয়, এবং ঐ মঠের শিষ্যমগুলীর নাম হইল—ভারতী সম্প্রদায় \*।

শঙ্করাচার্য্য বিদ্যামতে কিছুদিন বাস করিয়া স্থরেশ্বর নামে একজন শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া আবার স্বধর্ম-প্রচারার্থ বহির্গত হন। ঐ স্থান হইতে তিনি মল্ল, মরুল্ধ, মগধ, গয়া, অযোধদা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে স্বধর্ম প্রচার করিয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, বৌদ্ধ প্রভৃতি উপাসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। প্রয়াগ হইতে উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া শৃষ্করাচার্য্য কাপালিক ভৈরবোপাসকদিগের হস্তে পড়েন। কাপালিকেরা আচার্য্যের উপর অত্যাচার করিতে থাকায়, তিনি স্থধয়া নামক নরপতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্থধয়া রাজা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিকমণ্ডলীতে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলেন,—

অবতার হইরা বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পূর্ব্ব মীমাংসা আছে, তাহার টীকা কর। ইন্দ্র, ছুমি হুধয়া নামে রাজা হইরা ভট্টপাদের সহায়তা কর। ব্রহ্মা, মণ্ডন মিশ্র হইরা ভট্টপাদের সহকারী হও। সারস্বানী স্বয়ং ব্রহ্মপত্নী সরুস্বতী।

\* এই সম্প্রদায়ে মুর্থ লোক ছিল না এবং এই সম্প্রদায়ের লোকই সয়্লাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। কিন্তু এক্ষণে ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যান্ত নাই। ''মলিনৈশ্চেন্ন সংসর্গো নীটেচঃ কাককুলৈঃ পিক। শ্রুতিছয়ক নিয়ুণিদৈঃ শ্লাঘনীয় স্তদাভবে॥"

''হে কোকিল, তোমার যদি শ্রুতিদ্যক (বেদনিন্দক) শব্দকারী কাককুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত, তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে।" ভট্টপাদের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন এবং যথার্থ মন্ম অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্য হন।

কাপালিকের। স্থবন্ধ রাজার সৈন্তদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রহণ করে। ইহার পর শঙ্কর সৌরাষ্ট্র ও দারকায় গমন করিয়া স্থাপন প্রচার করেন। তিনি দারকাক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিয়া উহার নাম সারদা মঠ রাথেন এবং সামবেদজ্ঞ বিশ্বরূপ নামক একজন শিষ্যকে ঐ মঠের আচার্য্য ও প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিয়া পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করেন। পুরুষোত্তমে আসিবার সময় কিছুদিন কুবলয়পুরে এবং একমাস কাল ভবানীনগরে অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে তিনি হিরণাগর্ভ, আদিত্য, অগ্নিহোত্র, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায়দিগকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন।

ঐ সময়ে বৌদ্ধবর্ম, হিন্দুধর্মকে অস্তমিত সুর্য্যের স্থায় নিপ্রভ করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্মের এতাদৃশী অবস্থা দেথিয়া শৃত্যবাদী বৌদ্ধর্মের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্ত "বৌদ্ধর্মে অলীক," ইহাই চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের ঈদৃশ ব্যবহারে বৌদ্ধগণ রোষপরবর্শ হইয়া তাঁহাকে রাজ্বারে নীত করেন। তথায় তিনি বৌদ্ধর্মের অলীকতা প্রমাণ করিবার জন্ত বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারের অকাট্য যুক্তিবলে বৌদ্ধদিগের কৃটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। বৌদ্ধ

মতের অন্তবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করেন। সেই দিবস হইতে বৌদ্ধর্মের শক্তি নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয় ও হিন্দুধর্ম প্রারয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

এক দিবস শঙ্করাচার্য্য সমাধি অবস্থায় থাকিরা তাঁহার জননীর মনোগত ভাব অবগত হন এবং যোগশক্তিপ্রভাবে মুহুর্ত্তের মধ্যে জননী-সমীপে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করেন। বছদিবসাত্তে মাতা, পুত্রের মুপাবলোকন করিয়া সকল জঃগ<sup>্</sup>বিস্মৃত হইয়া যান এবং ভাঁহার শরীরে ঐশ্বরিক ক্ষমতা জনিয়াছে দেখিয়া অপার আনন্দ অন্তত্তব করেন। শ্রুর-মাতা পুত্রের সহিত অক্তান্ত কথোপকথনের পর আপনার মনোগত ভাব পুত্রের নিকট এই বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, ''আমি বুদ্ধা হইয়াছি, আমি আমার অক্ষাণা দেহকে আর বহন করিতে ইচ্ছা করি না: অতএব তুমি আমার সন্গতি করাইয়া দাও।" পুত্র মাতার ঈদুশ বাকা প্রাবণ করিয়া, তাঁহার সালাতির জন্ম মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্কর, শঙ্করের স্তবে তৃষ্ট হইয়া শঙ্করজননীকে শিবলোকে আনিবার জন্ম শহরগৃহে জটাজুটমণ্ডিত প্রমথগণকে প্রেরণ করেন। প্রমথগণ শঙ্করজননীসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি পুতকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বংস! শিবলোকে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি শঙাচক্রগদাপদ্মধারী বনমালা-বিভূষিত শ্রীবংস-শোভাবিত পীতাম্ব পরিধেয় শীহরিকে দর্শন করিতে করিতে বিফুলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি।" শঙ্করাচার্যা জননীর এবম্বিধ ভক্তিরসপূর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া পুনরায় নারায়ণের স্তব করিতে থাকেন। বিপত্তারণ মধুস্দন, শঙ্করের স্তবে প্রীত হইয়া শঙ্কর জননীকে বিষ্ণুলোকে লইয়া গমন করেন। ইহার পর শঙ্করাচার্য্য মাতার পরিতাক্ত দেহের অজ্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরুষোত্তমে আইসেন এবং ঋগ্রেদ প্রচারের

জন্ম ঐ স্থানে গোবর্দ্ধন \* নামে একটা নঠ স্থাপনা করেন। তিনি ঋগ্বেদজ্ঞ পদ্মপাদকে ঐ মঠের আচার্য্য ও প্রচারকের পদে অভিষ্ঠিত করিয়া, মধ্যার্জ্জ্ন নামক স্থানে গমন করেন। বাইবার পথে প্রভাকর নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটাতে কিছুক্ষণের জন্ম বিশ্রাম করেন। ঐ রাহ্মণের জড়ভাবাপন্ন একটা পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ, শস্করকে সাক্ষাং ভগবান্ জানিতে পারিয়া ঐ পুত্রকে ঠাহার কাছে লইয়া আইসেন এবং রোগের বিষয় আত্যোপান্ত ঠাহার নিকট নিবেদন করেন। শক্ষরাচার্যা বালককে রোগম্ক্র করিয়া সন্ন্যাসধর্ম এহণ করিতে আজ্ঞা করেন। ঐ রোগম্ক্র বালক ''হস্তামলক" বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহার প্লোকসকলও ''হস্তামলক" বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহার প্লোকসকলও ''হস্তামলক" বলিয়া হাছহিত হইয়া থাকে। ক্রমে তিনি অহোবল নামক স্থানের নৃসিংহোপাসকদিগকে অদৈতবাদী করিয়া কৈবলাগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নামক দেশে আসিয়া উপস্থিত হন।

কাঞ্চী দেশের অধিপতি হিন্দাতল নরপতি বৌদ্ধপন্মের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণে তাঁহার সভা পরিপূর্ণ থাকিত। শঙ্করাচার্য্য ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধধন্মের অলীকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। শঙ্করের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার পণ্ডিতমণ্ডলী অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে শাস্তিপ্রদান করিতে 'উন্নত হন। শঙ্করাচার্য্য বিচার প্রার্থনা করেন এবং পরাজিত হইলে সকল প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতে সন্মত হন। শঙ্করের কথায় রাজা নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আন্যান করেন। তাঁহাদিগের সন্থিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হয়। বিচারে পণ্ডিতগণ পরাভব স্বীকার করেন।

<sup>\*</sup> গোবর্দ্ধন মঠের আচার্য্যেরা তীর্থস্বামী নামে অভিহিত হন।

রাজা পণ্ডিতদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্করমতের অমুবর্ত্তী হন। শঙ্করাচার্য্যের এই বিজয়-বিবরণ শিবকাঞ্চী নামক স্থানের শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দিরের দারদেশে ও ভগবতী নদীর তীরস্থিত তেরুকোভেরুলির দেবমন্দিরে প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত আছে। শঙ্কর কাঞ্চীনগরের অক্যান্ত ধর্মাবলম্বীদিগকে অদৈত মতাবলম্বী করিয়া এবং শিব ও বিষ্ণুর নামানুসারে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক ছইটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তিরুপতি নামক স্থানে যাত্রা করেন। ঐ স্থানে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থান রামেশ্বর নামে থাতে। রাবণকে নিধন করিবার জন্ম রামচন্দ্র ঐ স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে লঙ্কাপুরী (বর্ত্তমান নাম সিংহল ) পর্যান্ত সমুদ্রের উপর সেতু-নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর হইতে উহার কিয়দংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্যাদেব ঐ স্থানে যজুর্ব্বেদ প্রচার করিবার জন্ম "শৃঙ্গগিরি" নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যজুর্বেদক্ত শিষ্য পৃণীধরকে মঠের আচার্যা ও প্রচারক-পদে নিযুক্ত করেন। ঐ মঠ-ধারীরা গিরিপুরী-ভারতী নামে অভিহিত হন।

শঙ্করদেব মধ্যার্জ্ন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চিদম্বরম্ নামক প্রদেশে আগমন করেন। ঐ স্থানে ছই-চারিদিন অবস্থান করিয়া অনস্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হন। অনস্তশয়ন বৈষ্ণবদিগের কেন্দ্রস্থান। ঐ স্থানে ছয় প্রকারের বৈষ্ণব ,আদিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিশেবে উহারা বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিশ্বস্ব স্বীকার করেন। অনস্তশয়নে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি কামরূপ তীর্থে গমন করেন। কামরূপে অভিনব শুপ্র নামক একজন থাতিনামা পণ্ডিত বাস করিতেন। শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন। অভিনব গুপু পরাস্ত হইয়া আপনাকে অবমানিত মনে করেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্ম তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শঙ্করদেব উৎকট ভগদ্দর রোগে আক্রাপ্ত হন। জনশ্রতি এইরূপ যে, অভিনব গুপ্ত তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্ম কোন উপায় না পাইয়া, অবশেষে অভিচার দ্বারা তাঁহার এই রোগ উৎপন্ন করাইয়া দেন। ঐ সময়ে আচার্যাদেবের সহিত যে কয়েকজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়া অতি অল্প দিবদের মধ্যেই ঐ ত্বরারোগ্য রোগ হইতে গুরু-দেবকে মুক্ত করেন।

এক দিবদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করিবার সময় কয়েকজন তীর্থবাত্রীর নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে জন্মনীপ সকলের প্রধান, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর দেশ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। ঐ স্থানে সর্ব্ব-বিছ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী নিরন্তর বিরাজমানা রহিয়াছেন। যেমন বেদান্তের সমান শাস্ত্র নাই, মেরুর সদৃশ পর্ব্বত নাই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা তীর্থ নাই এবং হরির তুল্য আর দেবতা নাই, সেইরূপ কাশ্মীরের স্থায় স্থানর স্থানও আর নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করের হৃদয়ে কাশ্মীর দর্শন-লালসা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অনতিবিলম্বেই শিয়াদিগকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। কাশ্মীর গমন সময়ে পথিমধ্যে গৌরীপাদ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ''শঙ্কর! তোমার ভাষ্য রচনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমি মাণ্ডক্যোপনিষদের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছিলাম;

শুনিলাম, তুমি তাহাতে ভাষ্য রচনা করিয়াছ। ঐ ভাষ্য শ্রবণ করিবার জন্ম আমি তোমার নিকট গমন করিতেছিলাম।" মহাযোগী গৌরীপাদ স্বামীর কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করদেব ভাষ্যখানি তাঁহার করে অর্পণ করেন। যোগীবর অভ্যোপান্ত উহা পাঠ করিয়া আনন্দাশ্রতে বক্ষঃ- স্থাবিত করেন এবং শত শত প্রশংসাবাদ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ভূম্বর্গ কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হন।

এক দিবস তিনি বিভাভদ্রাসনে আরোহণ করিতেছেন, এরপ সময়ে সারদাদেরী দৈববাণীতে তাঁহাকে সংখাধন করিয়া বলেন, "শঙ্কর! তোমার দেহ অশুদ্ধ। ঐ পীঠে আরোহণ করিতে হইলে দেহগুদ্ধির আবশুক। অঙ্গনা উপভোগ করিয়া তুমি কামকলা ও কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেইজন্ত তোমার দেহ অপবিত্র বহিয়াছে।"

দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলেন, "দেবি! আমি আজন্ম এদেহে কোনরূপ পাপকার্য্য করি নাই, অন্ত শরীরে যাহা ক্বত হইয়াছে, তাহাতে কদাচ আমার দেহ অশুচি হইতে পারে না। দেবি! পূর্ব্বজন্মে যে ব্যক্তি শুদ্র ছিল, পরজন্মে স্কুক্তবিশে ব্রাহ্মণ-কুলে তাহার জন্ম হইলে সে কি বেদে অনধিকারী হইবে?" শঙ্করের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া সারদাদেবী বিভাভন্তাসনে আসিতে অনুমতি দেন। শঙ্করাচার্য্য ঐ স্থানে কিছুদিন থাকিয়া কেদারনাথে গমন করেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের বরে বত্রিশ বৎসর কাল মাত্র জীবিত থাকিয়া কেদারনাথ পর্ব্বত-সন্নিধানে অপ্রকট হন। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন, আর্য্য-ধর্ম্মের উদ্ধার, ব্রহ্মস্ত্র ভাষ্য, দশোপনিষদ্ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চরত্নের ভাষ্য, \* আনন্দলহরী, মোহমুদার, সাধনপঞ্চক, যতিপঞ্চক, আত্মবোধ, অপরাধভঞ্জন, বেদসার-শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক, বমকষট্পদী স্তৃতি প্রভৃতি কয়েকথানি এন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয়ন কীর্ত্তি রাথিয়া গিয়াছেন। ইনি দীর্যজীবী হইলে আরও যে কি করিতেন, তাহা বলা যায় না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদগর ভারতের এক অমূল্য রত্ন। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্ম সেই অমূল্য রত্ন "মোহমুদগর" এই স্থানে উদ্ধ ত করিয়া দিলাম;—

## মোহমুদ্গর।

()

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরু তন্তবুদ্ধি মনঃস্থ বিতৃষ্ণাং॥
যল্লভদে নিজ-কন্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদর চিত্তং॥
মূঢ়! ধনলাভ-তৃষ্ণা কর পরিহার;
অল্পমতি, কর মনে বৈরাগ্য-সঞ্চার।
আপনার কন্মফলে লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত-বিনোদন।

"গীতা সহস্রনামের স্থোত্ররাজমমুস্মৃতিঃ।
 গজেক্রমোকণকৈর পঞ্চরতানি ভারতে ॥"

গীতা, বিষ্ণুর সহস্রনাম, ভোত্ররাজ, অনুস্থৃতি এবং গজেল্রমোকণ এই কয়েকটীকে ভারতের পঞ্চরত্ব কহে। (२)

কা তব কান্তা, কন্তে পুজ্ঞঃ,
সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্ত ত্বং বা কুত আয়াতঃ,
তত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ॥
কে বা তব কান্তা আর কে তব কুমার ?
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার।
কোথা হ'তে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার,
ভাবনা করহ ভাই, এই তত্ত্ব সার।

(0)

নলিনাদলগত-জলমতিতরলং,
তদ্বজ্ঞীবনমতিশয়-চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং॥
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল।
জানিও, করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর,
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর।

(8)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুঞ্জং, দস্তবিহীনং জাতং তুঞ্জং। করধৃত-কম্পিত-শোভিতদঞ্জং তদপি ন মুঞ্চাশোভাঞ্জং॥ ধবল বরণ কেশ, শরীর গলিত, বদন দশনহীন দেখিতে ত্বণিত, চলিয়া যাইতে যটি কাঁপে সদা করে, তবু আশাভাও নর নাহি ত্যাগ করে ৷

( ( )

দিন-যামিন্সৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশির-বসস্তৌ পূন্রায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু—
স্তদপি ন মুঞ্চ্যাশাবায়ঃ॥
দিবস, যামিনী আর সায়াহ্ন, প্রভাত,
শিশির, বসস্ত পুনঃ করে যাতায়াত;
এইরূপে খেলে কাল, ক্ষর পায় আয়ু,
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশাবায়।

( 😉 )

বাবজ্জননং তাবনারণং
তাবজ্জননী-জঠরে শরনং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সস্তোবঃ !
বাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ,
জননীর জঠরেতে আবার শরন;
এ সংসার এইরূপ ছঃখের আগার,
তবে কেন হে মানব! সস্তোষ তোমার প্র

স্থববর্মন্দির-তক্তল-বাসঃ,
শ্য্যা-ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্ধ-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ,
কস্য স্থাং ন করোতি বিরাগঃ॥
দেবের মন্দিরে কিম্বা তক্তলে বাস,
ভূতলে শয়ন আর মৃগচন্ম বাস;
সমুদ্র পরিজন-ভোগ-পরিহার,
এ হেন বিরাগে স্থথ নাহি হয় কার ?

(b)

অষ্ট-কুলাচল-সপ্ত-সমূদ্রাঃ,
ব্রহ্ম-পুরন্দর দিনকর-কূদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোক—
ন্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত রত্নাকর,
ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা ক্রদ্র, দিনকর,
তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্থপন;
তবে কেন শোকে তুমি হও হে মগন ?

( a )

বালস্তাবং ক্রীড়াসক্ত—
তরুণস্তাবং তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তামগ্রঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ॥

থেলায় আসক্ত যত বালকের দল, তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল, সংসার চিন্তায় মগ্ন রুদ্ধ সমুদ্য, প্রমন্ত্রক্ষেতে লগ্ন কেচ্চ ত নয়।

( >0)

যাবদিভোপার্জন-শক্ত —
তাবনিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদন্ম চ জরয়া জর্জর দেহে,
বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেছে॥
যতদিন করে নর ধন উপার্জন,
ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন;
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা ঘরে নাহি করে কেহ

( >> )

অর্থমনর্থং ভাবর নিতাং,
নাস্তি ততঃ স্থা লেশঃ সতাং
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্কত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥
'অর্থ অনর্থের মূল' ভাব সদা মনে,
যথার্থই লেশমাত্র স্থথ নাহি ধনে;
তনর হ'তেও হয় ধনশালী ভীত,
সর্কতেই এই রীতি আছয়ে বিহিত।

( >< )

মা কুক ধন-জন-যৌবন-গর্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বাং।
মারাময়নিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
ধন, জন, যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার,
নিমেষে কুতান্ত করে সকলি সংহার;
পরিহর এ সংসার ঘোর মায়াময়,
জানি, ব্রহ্মপদ সবে করহ আশ্রয়।

(50)

শত্রো মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ। ভব সমচিত্তঃ সর্বাত্র স্বং, বাঞ্স্থাচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং॥ শক্র, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, সন্ধি কিম্বা রণ, এ সব বিষয়ে নাহি করিও যতন; সর্বাভূতে সমভাব ভাব নিরস্তর, বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা যদি করহ সত্বর।

( \$8 )

ন্ধন্ন মন্ত্ৰি চান্তবৈকো বিষ্ণু, বাৰ্থং কুপ্যাসি মধ্যসহিষ্ণু:। দৰ্ব্বং পশ্ৰাত্মভাত্মানং, দৰ্ব্বত্ৰোৎস্থজ ভেদজানং॥ তোমাতে আমাতে সর্বজীবে এক হরি, বৃথা কেন কর জোব বৈর্য্য পরিহরি'? আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার, সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার।

( >0)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্থানং পশুহি কোহহং।
আত্মজান-বিহীনামূঢ়াঃ,
স্তে পচ্যস্তে নরক-নিগূঢ়াঃ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, করি পরিহার,
'কে আমি' তা' আপনারে দেখ একবার।
আত্মজান-পরিহীন যৃত মূঢ়জন,
হুস্তর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ।

( >6)

তত্ত্বং চিস্তায় সতত্যং চিন্তে,
পরিহর চিস্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥
পরমাত্মা-তত্ত্ব সদা করহ চিস্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন;
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে,
একমাত্র তরি ভবসিদ্ধ তরিবারে।

বোড়শ-পজ্ঞাটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোহভূগপদেশঃ।
বেষাং নৈষ করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুকতা-মতিরেকং॥
পজ্ঞাটিকা ছন্দে শ্লোক বোড়শ রচিত,
শিষ্য-উপদেশ তরে হইল কথিত;
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার,
কে বা আর উপদেশে কি করিবে তা'র প



বিষ্ণুপ্রিয়া ও চৈতগ্যদেব।

Lakshmibilas Press.

## ৈচতগ্যদেব।

১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খ্রীষ্টান্দে কাল্পন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতভাদেব নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগনাথ মিশ্র। পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। জগনাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিভাশিক্ষার্থে বা গঙ্গামানার্থে চট্টগ্রাম হইতে নবদীপে আগমনকরেন। তিনি নবদীপ-নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্তা শচী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদীপেই বাস করিয়াছিলেন। এই শচী দেবীর গর্জে চৈতভাদেবের জন্ম হয়। কথিত আছে, চৈতভাদেব ক্রয়োদশ নাস গর্ভবাস করেন। জগনাথ মিশ্র অতি শান্তপ্রকৃতি ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। দেবার্চনা, তপজপাদি এবং শ্রীমন্ত্রাগ্রত পাঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। শচী দেবীও পরমভক্তিমতী ও পতিপ্রায়ণা ছিলেন।

শচী দেবীর গর্ভে মিশ্র মহাশরের একে একে আটটী কন্সা জিন্মরা অকালে গতাস্থ হইলে, সোভাগাক্রনে একটা পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ রাথেন। বিশ্বরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি প্রায় যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, এরূপ সময়ে চৈত্তন্তদেব আবিভূতি হন।

চৈতন্তের আবির্ভাব সময়ে চক্রগ্রহণ হইয়াছিল। গ্রহণ সময়ে ভারতের চিরপ্রচলিত প্রথান্তুসারে সর্ব্বসাধারণে নানাপ্রকার দানধর্ম করিয়া থাকেন। যদিও উহা অন্ত অভিপ্রায়ে হইয়াছিল, তথাপি অনেকের বিশাস যে, এরূপ ওভ সময়ে যাহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্রই কোন মহাপুরুষ হইবেন।

চৈতভাদেব ভূমিন্ত হইবার পর অদৈতাচার্যা \* ও অভাভ বৈষ্ণবগণ দেশীর প্রথান্থসারে সিন্দুর ও হরিদ্রা প্রভৃতি স্থৃতিকাগারে পাঠাইয়া দেন। অদৈতের সহধিন্দ্রিণী সীতা দেবী, শিশুর নাম "নিমাই" রাখেন। ডাকিনী, শাঁথিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জভ্ত "নিমাই" এই মরাঞ্চে নাম রাথা হইয়াছিল। আজও আমাদের দেশে মৃতবংসার সন্তান হইলে ঐরপ নাম রাথিয়া থাকে। নামকরণ সময়ে ভাঁহার নাম বিশ্বস্তর হয়।

এরপ জনশ্রতি আছে যে, একদা অদ্বৈতার্য্য নবদীপের ঘাটে গঙ্গাদান করিবার সময় দেখিতে পান, একটা তুলসীপত্র স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি এই আশ্চয়্য ঘটনা দেখিয়া উক্ত তুলসীপত্রের অনুসরণ করেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ঐ তুলসাপত্র ক্রমে মানায়মানা শচী দেবীর গর্ভস্পর্শ করিল। শচী দেবী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। এই আশ্চয়্য ঘটনা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য শচীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন এবং সেইজন্তই তিনি চৈতন্তদেবের জন্ম সময়ে সীতা দেবীকে স্থতিকাগারে পাঠাইয়া দেন।

চৈতন্তদেব শৈশবকালে অতিশয় চঞ্চল এবং বিলক্ষণ উদ্ধৃত ছিলেন।
তিনি প্রতিবেশাদিগের বাটাতে যাইয়া অত্যন্ত উৎপাত করিতেন, কাহারও
ছেলেকে কাদাইতেন, কাহারও ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া দিতেন, আবার
কাহারও ঘরে প্রবেশ করিয়া থাত-সামগ্রী লইয়া প্লায়ন করিতেন।

<sup>\*</sup> অবৈতাচার্য্যের নিবাস শান্তিপুর, ইঁহার অপর নাম কমলাক্ষ। ইঁহার শিষাগণ ইঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূজা ও ভক্তি করিত, সেইজক্স ইঁহার নাম অবৈত হয়। অধ্যাপনা উপলক্ষে ইনি নবদীপে বাস করেন। ইনি মাধবাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেক্রপুরীর নিকট দীক্ষিত হন। সেই অবধি ইনি বৈশ্বধর্ম গ্রহণ ও ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন।

চৈতন্তদেব গঞ্চায়ানে যাইয়া লোকের উপর অতাস্ত উপদ্রব করিতেন।
তিনি কুল্কুচা করিয়া সেই জল লোকের গায়ে দিতেন, কথনও জল
ছিটাইয়া কাহারও ধানে ভঙ্গ করিয়া দিতেন, কখনও জানাথীদিগের শুষ্
কাপড় লইয়া লুকাইয়া রাখিতেন, কখনও ভূব সাঁতার কাটয়া স্ত্রীলোকদিগের পদন্বরের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেন, আবার কাহারও বা পা ধরিয়া
টানিতেন। তাঁহার দৌরায়োর কথা লইয়া প্রায়ই সকলেই শচী দেবীর
নিকট অন্থবোগ করিতে আসিত। শচী দেবী কাহাকেও মিষ্ট কথা বলিয়া,
কাহারও কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিতেন।

এক দিবদ শচী দেবী নিমাইএর গুরু ত্তার জন্ম অসন্ত ইইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদাত হইলে, তিনি পলাইয়া আঁস্তাকুড়ে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি জানিতেন যে, মা কখনই এই স্থানে আসিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তিনি পুত্রকে স্নান করিয়া আসিতে বলেন। নিমাই মাতার কথা শুনিয়া বলেন, "মা! এই আঁস্তাকুড় অপবিত্র নহে, মানুষ যাহাতে অপবিত্র হয়, তাহা মানুবের হাদয়েই আছে।"

কিছুদিন পরে জগনাথ পুত্রকে পাঠশালার পাঠাইরা দেন। নিমাই অতিশর বুদ্দিমান্ ছিলেন। অল দিবসের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে বিশ্বরূপ প্রায় যৌবনসীমার উত্তীর্ণ হইরাছিলেন। নানাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইরাছিল। জগনাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহকাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবার জন্ত চেষ্টা করেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্থাব শুনিয়া রাত্রিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতা পিতা, পুত্র-বিরহে শোক-সাগরে নিমগ্র হন। ঐ সময়ে তাঁহারা কেবল চৈতন্তের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশ ভুলিয়াছিলেন। নিমাইএর

যাহা কিছু চাঞ্চলা ছিল, তাহা এই সময় হইতে একবারে তিরোহিত হয়। ১৪১৬ শকে নিমাইএর উপনরন হয়। ঐ সময়ে তিনি "গৌর-হরি" নামপ্রাপ্ত হন।

নিমাই, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বুদ্ধি ও অরণশক্তি এত অধিক ছিল যে, তিনি একবার যাহা পড়িতেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। একবার ব্যাথ্যা শুনিলে আর ভূলিতেন না।

দাদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে নিমাইএর পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ-বিয়োগে চৈত্যুদেব মহা কষ্টে পড়েন। তিনি কষ্টে পড়িয়া বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অচিরে গঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হুইয়া উঠেন। ইহার পর তিনি বাস্থদেব সার্ব্ধভৌনের নিক্ট স্থায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কৈত্যাদেব স্থপুরুষ ছিলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনো-হর মুখচ্ছবি এবং মোহিনী-শক্তি পূর্ণ আয়তলোচনদ্বয় দেখিলে লোকের মন মোহিত হইত। যৌবন-সীমায় পদার্পণ করায় তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও কুটিয়া উঠিয়াছিল। শচী দেবী পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হন। কিন্তু বিবাহ-প্রস্তাবে পাছে নিমাই বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে ইহা তাঁহার বিশেষ ভয় ছিল। নিমাই মাতার অভিপ্রোয় ব্রিতে পারিয়া বিবাহ করিতে মত প্রকাশ করেন। নিমাই পিতার মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরে নবদীপ-নিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্তা লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

এই বিবাহের কয়েক বংসর পরে নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুপ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত হন। অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়। এই সময়ে একজন দিশ্বিজয়ী

পণ্ডিত, নানা দেশের পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিচারার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। যে সময়ে নিমাই সশিষা গঙ্গাতীরে আহ্নিক করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাং হয়। নিমাই তাঁহার নাম এবং বিভাবতার কথা পূর্ক্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতকে গঙ্গার একটা স্তব আবৃত্তি করিতে বলেন। দিখিজয়া নিজক্বত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া তাহার ব্যাথ্যা করেন। নিমাই ব্যাথ্যা শুনিয়া ঐ ব্যাথ্যার নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া দেন। পণ্ডিত মহাশর নিমাইএর নিকট পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করেন।

নিমাই এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিভার গৌরব করিতেন না। কথিত আছে যে, ভায়দশনে নবদীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণা। নিমাই সেই ভায়সম্বন্ধীয় গৌতন শাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাইএর অসাধারণ উদার্য্যবশতঃ ঐ গ্রন্থ নই হইয়া যায়।

একদিবস নিমাই নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। ঐ নৌকায় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। কথায় কথায় হুই জনে প্রস্পর আলাপ হয়। নিমাইএর হস্তে একথানি পুঁথি দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, "এথানি কি পুঁথি ?" নিমাই বলেন, "ইহা আমার রচিত স্তায়শাস্ত্রের টীকা।" সেই কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইয় যায়। নিমাই তাহা ব্ঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ বলেন, "আমিও একখানি টীকা রচনা করিয়াছি; কিন্তু আপনার টীকার নাম শুনিলে আমার টীকা আর কেহ গ্রাহ্ম করিবে না।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া নিমাই ঐ পুঁথিখানি নদীগর্ভে ফেলিয়া দেন। এরপ নিঃস্বার্থতার দৃষ্ঠান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল।

এক দিবদ নিমাই সশিয়্য রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাধানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ দত্ত চৈতত্তোর সহাধ্যায়ী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন ও হরিগুণ গানেই সময় অতিবাহিত করিতেন। মুকুন্দ নিমাইকে অবৈশ্বব বলিয়া জানিতেন, স্কুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্ভাষণ করিতে হইবে, এই ভয়ে অন্ত পথ অবলম্বন করেন। নিমাই ইহা ব্ঝিতে পারিয়া বলেন, "আনি এমন বৈশ্বব হইব বে, যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, তাহারাও আমার গুণকীর্ত্তন করিবে।

নিমাই প্রথম হইতেই খ্রীমন্ত্রাগবত পাঠে অন্তরক্ত ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মন বৈশ্বব-ধন্মে আস্থায়ক্ত হয়। একলে এই ঘটনায় তিনি বৈশ্বব ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ইশ্বরপূরী \* নামক একজন পরম ভাগবত নবহীপে আগমন করেন। তিনি খ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। খ্রীবাসের আদি নিবাস খ্রীহট্ট ছিল। তিনি বিভাশিক্ষার জন্ম নবদীপে আসিয়া বাস করেন। খ্রীবাস পরম বৈশ্বব ছিলেন। তিনি আপন বাটীতে থাকিয়া উচ্চৈংস্বরে হরিনাম ক্রীর্ত্তন ধর্মাসম্বন্ধে নানা তর্ক-বিত্তর্ক করিতেন। এই স্থানে ইশ্বরপূরীর স্থাতি নিমাইএর বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

নিমাই উনিশ বংসর বয়সে পূর্ব্বঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া পদ্মা নদীর তীরে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার পূর্ব্বঙ্গে অবস্থান কালে তাঁহার সহধর্মিণী

<sup>\*</sup> হালিসহরের সন্নিকটে কুমারহট্ট নামক গ্রামে স্থরপুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই য়াছিলেন। ঈ্থরপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন এবং ভাষার নিকটেই ভক্তিতত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী অ্যাচক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভিক্ষা করিতে কাহারও দ্বারে যাইতেন না। কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া ভাষাকে কিছু আহার করিতে দিত, তিনি ভাষাই গ্রহণ করিতেন, স্বক্রথা উপবাসী থাকিতেন।

লক্ষা দেবী মৃত্যুমুথে পতিত হন। এরপ জনশ্রতি আছে যে, সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নিমাই গৃহে আসিয়া মাতাকে তুঃখিত দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মাতাঠাকুরাণী কোন উত্তর না দিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকেন। পরে নিমাই লক্ষ্মী দেবীর প্রাণ-বিয়োগের কথা শ্রবণ করিয়া শোকে অধীর হন, পরে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া বলেন, "কস্তু কে পতি পুত্র স নোহ এবহি কেবলমিতি।" এই বলিয়া তিনি মাতাকে নানা মতে বুঝাইয়া সাম্বনা করেন।

এই সময় হইতে নিমাইএর ধর্মামুরাগ প্রবল হয়। এদিকে শচী দেবী পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হন, এবং অল্প দিবসের মধ্যেই সনাতন মিশ্রের কন্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। নবদীপ-নিবাসী জনৈক কায়ন্ত বংশোদ্বব ধনাঢা বক্তি, তাঁহার এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

দিতীয় বার বিবাহের প্রায় এক বংসর পরে অর্থাৎ একুশ বংসর বয়সে তিনি পিতৃলোকের সলাতির জন্ত গয়াক্ষেত্রে গনন করেন। তিনি তথায় বিষ্ণুপদ মন্দিরে ব্রাহ্মণদিগের স্তবস্তুতি, পূজা, বন্দনা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উচ্চ্বাস প্রবাহিত হয়। ঐ স্থানে পূর্ব্বপরিচিত ঈশ্বরপ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত আলাপে নিমাইএর ভক্তিযোগ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি উক্ত প্রীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন নববেশ ধারণ করে। যে ভক্তিতে ভক্তেরা বিমোহিত হয়, সেই ভক্তির বীজ এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে অফুরিত হইয়াছিল।

মন্ত্রগ্রহণের পর চৈতগুদেব নবজীবন লাভ করিয়া নবদীপে আইসেন, তিনি আপনার অভিমান, জ্ঞানের গরিমা শাস্ত্রাভিজ্ঞতার জ্বলস্ত মূর্ত্তি, ঐ সময় হইতে তিনি শ্রীবাসের গৃহে হরিসভা করিয়া দিবারাত্র হরিগুণ গানে সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। অবধৃত নিত্যানন্দ \* ঐ সময়ে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগ দেন। নিমাই নিত্যানন্দকে পাইয়া চতুগুণ উৎসাহে হরি-সঞ্চার্তন করিতে থাকেন।

<sup>\*</sup> বীরভূমের অন্তর্গত সাইথিয়ার নিকটবর্জী একচাকা নামক গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হাড়োওঝা এবং মাতার নাম পদ্মাবঁতী। হাড়োওঝা
রাটাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-দম্পতী পরমধান্মিক ছিলেন। এক দিবস এক সন্যাসী
অতিথি হইয়া হাড়োওঝার নিকট নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতী
অতিথির অবমাননা করিলে অধর্ম হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা অতিথির হস্তে
আপন প্রিয়পুত্রকে সমর্পণ করেন। পুর্কে ধর্ম্মের প্রতি লোকের কিরূপ আহা ছিল,
তাহা ইহা দ্বারাই বেশ হন্দয়সম করা বায়। তথন লোকে, ধর্মারক্ষা করিবার জন্ম
আপনাদিগের প্রাণাপেকা প্রিয়তর পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিতে কুণিত হইতেন না।
বালক নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পর্যাটন করিয়া কিছুদিন মথুরায় অবস্থান
করেন। নিতাই তথায় চৈতন্তের ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া নবন্ধীপে আসিয়া উপস্থিত
হন।

ঐ সময়ে নবদ্বীপে শক্তি-উপাসনার অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল। শক্তি-উপাসকদিগের মধ্যে জগন্নাথ এবং মাধ্ব এই চুই জনে ঘোরতর শাক্ত ছিলেন। জগনাথ ও মাধ্ব ইহারা ছুই সহোদর। বালাকাল হইতে স্বাপায়ী হওয়ায় ইহারা যার-পর-নাই কুক্রিয়াসক্ত হইয়াছিলেন। নব-দীপের প্রায় মধিকাংশ লোকই ইহাদের অত্যাচারে পীডিত ও ব্যতিব্যস্ত হইরাছিল। জগরাথ ও মাধব, নিমাইএর হরি-সঞ্চীর্তনে অতিশয় বিরক্ত হন। **উাহার। বৈঞ্চবদিগের কোনরূপ বিপক্ষতাচর**ণ করিতে পারিলে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। এই চুই ল্রাতার অভিভাবকের। ইহাদিগকে শাসন করিতে না পারিয়া একেবারে ছাডিয়া দেন। অভিভাবক না থাকায়, ইহারা অতি অন্তায় ও গহিত কার্যাসকল করিতে কিছুনাত্র ভীত হইতেন না। পাপের সঞ্জীব অবতার জগন্নাথ ও মাধবকে দুর্শন করিয়া এবং উহাদের পাপাচারের কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমিক নিতাই অতিশয় হুঃথিত হন। তিনি মনে মনে এই চিন্তা করেন যে, ইহারা যেরূপ সর্বাদা স্করাপানে মত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি ইহাদিগকে হরিনাম-রূপ রূস পান করাইয়া মন্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমি চৈতন্তের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। এক দিবস নিত্যানন্দ ভক্তগণসম্ভিব্যাহারে নবদীপের বাজার দিয়া হরিসম্বীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। ঐ-দিবস জগন্নাথ ও মাধব কতকগুলি চুষ্ট লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দকে আক্রমণ করিয়া, কাহার হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা মূদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেন। মাধব একটা ভাঙ্গা কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দের মন্তকে এরূপ আঘাত করেন যে, সেই আঘাতে তাঁহার মস্তকে গভীর ছিদ্র হইয়া অজস্র শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। নিতাই আঘাতে ব্যথিত না হইয়া. প্রেমবিহ্বলচিত্তে, জগন্নাথ ও মাধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন:--

"ও ভাই জগাই ও ভাই মাধাই ∗ ( একবার ) হরি হরি বল ভাই।

মেরেছ বেশ করেছ এতে কিছু ক্ষতি নাই ∶"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মাধবকে আলিঙ্গন করিতে উত্তত্ত হন। মাধব নিত্যানন্দের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় প্রহার করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু জগাইএর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় তিনি মাধাইকে প্রহার করিতে না দিয়া তাহার হস্তধারণ করেন।

নিমাই এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আগমন করেন এবং নিতাানন্দের গাত্রে কবিরধারা দেখিয়া, ক্রোধান্ধ হইয় তাঁহাদের শান্তিপ্রদান করিতে উন্নত হন। কিন্তু নিতাইএর অন্তরোধে তাঁহার সে ভাব তৎক্ষণাং তিরোহিত হয়। তিনি জগাই ও মাধাইকে আলিঙ্গন করেন। নিত্যানন্দ এবং নিমাইএর এই অসাধারণ প্রেমমর ভাব দেখিয়া উহারা তৎক্ষণাং ক্ষমা প্রাথনা করিয়া চরণে লুটাইয় পড়েন। সেই অবধি জগাই ও মাধাই সকল অসংবৃত্তি পরিত্যাগ করিয় পরম বৈঞ্ব হন।

চিবিশে বংসর বয়সে নিমাইএর জীবন-প্রবাহ আর এক অভিনব পথ অবলম্বন করে। তিনি বৈষ্ণব-ধর্মা গ্রহণ করায় পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত্ব বাক্যালাপ পরিত্যাগ করেন। শাক্তগণও তাঁহার বিরোধী হন। এই শাক্তগণকে ভক্তিপথে আনম্বন করা নিমাইএর উদ্দেশ্য ছিল। কিই তাঁহাদের সহিত আলাপ না হইলেই বা তাঁহাদিগকে কিরপে স্বমতে আনম্বন করিবেন ? সন্নাসীদিগকে, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি পণ্ডিত সকলেই ভক্তি সহকারে সম্মান করিয়া থাকেন। সন্নাসী হইলে এই সকল লোকেরা আমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ইহাদের সহিত আমার আলাপ হইবে, তথন আমি অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারিব। এইরূপ বিবেচন

\* জগন্নাথ ও মাধবের নাম ঐ সময় হইতে জগাই ও মাধাই নামে খ্যাত হয়।

করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা করেন। জননীকে না গলিয়া গৃহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে তইবে, এই ভাবিয়া তিনি মাতার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শচী দেবী পুত্রের এই নিদারণ বাক্য প্রবণ করিয়া শোকে ত্রিয়মাণা হন। নিমাইও ছাড়িবার পাত্র নহেন। শচী দেবী যথন দেখিলেন, নিমাই কোন বাধাই মানিবে না, তথন অগত্যা সম্মত হন।

নিনাই সহধ্যিণীর নিকটেও সম্মতি লওয়া আবশুক বিবেচনা করেন। রজনী সমাগত হইলে, তিনি শয়ন-গৃহে হাইয়া পত্নীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন।\* বিফুপ্রিয়া দিবাভাগে মাতাপুত্রের সকল কথা শ্রবণ করিয়া-ছিলেন; স্কুতরাং তাঁহার আর বুঝিতে কিছুই বাকি ছিল না।

বিষ্ণুপ্রিয়া ছলছলনেত্রে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, স্বামী বিসিয়া আছেন। কৈ ভলদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে জল দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সাস্থনা করিতে থাকেন। পতির মধুর সন্তাষণে বিষ্ণুপ্রিয়া কিঞ্চিৎ ধৈয়্য অবলম্বন করিয়া বলেন, "নাথ! তুমি নাকি আমাকে ছাড়িয়া সয়্যাসী হইবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়া বড় ভাগাবতী হইয়াছিলাম। সামার যে কত আশা ছিল। নাথ! আমি আমার জন্ম ভাবিতেছি না, তোমার জন্মই ভাবিতেছি। তুমি কেমন করিয়া এই নবীন বয়সে সয়্যাস্মীর কঠোর ছঃখ বহন করিবে? তোমার সয়্যাসগ্রহণে, তোমার অনাথিনী মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ্য করিবেন। ধর্ম-সাধন করিতে য়াইয়া মাতৃহত্যাপ্রাপে লিপ্ত হইয়া পড়িবে? আমাদিগকে এ অবস্থায় পরিত্যাগ্য করিয়া

দিবাভাগে গুরজন সমক্ষে পত্নীর সহিত কথোপকথন করা ঐ সময়ে অবতিশয়
নিন্দনীয় ও সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। এখনও কোন কোন গৃহত্তের বাটাতে ঐ নিয়য়প্রচলিত আছে।

যাইলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলম্ব রটনা করিবে। আমি সে সকল কিরূপে সহ্য করিব ১°°

গৌরাঙ্গ, পত্নীর ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যের দারা বুঝাইয়া বলেন, "দেখ, বিষ্ণুপ্রিয়া! প্রীক্ষণ্ণ সকলের পতি, তুমি তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস কর ? তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না। সে প্রেমের সমান আর প্রেম নাই।" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে সন্নামী হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করেন। স্বামীর সহিত বাদান্ত্রাদ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি স্থির ও গন্তীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "নাথ! তুমি ভগবানের আদেশপালনে ব্রতী, আমি সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাপভাগিনী হইতে চাহি না। আমার সাংসারিক স্থপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার যাহাতে স্থপ, আমারও তাহাতেই স্থপ, আমি আর তোমাকে তুঃগ জানাইয়া তোমার কর্ত্ত্রাকার্যো বাধা দিতে চাহি না।" গৌরাঙ্গ প্রইরূপে পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

১৪৩১ শকে বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবদে নিনাই গৃহত্যাগ করেন। শচী দেবী শোকাতুরা এবং পাগলিনীপ্রায় হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। বিফুপ্রিয়া শোকে অধীরা হইয়া বরাতলে পড়িয়া মৃচ্ছিতা হন। গৌরের আনন্দময় ভবন শাশানের ভায় হইয়া উঠে। পরদিবস প্রাতে শ্রীগোরাঙ্গদেবের প্রস্থান-বার্ত্তা প্রকাশ হইলে, নদীয়াবাসী ভক্তগণ একবারে শোক-সাগরে নিময় হন। ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া গৌরাঙ্গকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কাটোয়ায় গমন করিতে উন্থত হন। সকল ভক্তেরই মনের অবস্থা সমান, সকলেই প্রভুর বিরহে একবারে অধীর, সকলেই প্রভুকে আনিতে যাইবার জন্ম বাত্র ও প্রস্তুত হন। কিন্তু বিজ্ঞ শ্রীবাস, বিবেচনা করিয়া বলেন যে,



কান্টোযায় সিক্রাদেশের সন্ত্রাশেস গ্রহণের প্রমণের্যা। ৺ শ্বন্ধানির হউদের গ্রহীন 🕽 ।

"সকলে নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইলে প্রভুর ধরবাটী কে রক্ষা করিবে এবং শোকসন্তপ্তা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে কে সাস্থনা করিবে ?" এই কথা বলিয়া শ্রীবাস সকলকে বুঝান এবং কয়েকজন যাইলেই যথেষ্ট হইবে, এইরূপ উপদেশ দেন। অবশেষে শ্রীবাসের উপদেশ মত নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেথর ও দামোদর এই পাঁচজনে গমন করেন। যদিও প্রথম দিন ঐ পাঁচ জন ভক্ত কাটোয়া গিয়াছিলেন; তথাপি দ্বিতীয় দিবসে গদাধর ও নরহরি নামক আরও গুইজন ভক্ত প্রভুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্ করিতে না পারিয়া তথায় গমন করেন।

নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করেন। কাটোয়ায় সেই সময়ে কেশব ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। নিমাই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স পাঁচিশ বংসর হইয়াছিল। তিনি এই নবীন বয়সে সংসার-স্থথে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিথারী হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ভারতী মহাশয় কি নাম রাথিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে কে যেন বলিয়া দেয়, "উহার নাম শ্রীক্লফটেত্র রাখুন।" ভারতী মহাশয় তাহাই করেন। তিনি নিমাইএর নাম শ্রীক্লফটেত্র রাখেন।

ৈচতভাদেব কয়েক দিবস পথে পথে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নবদীপ হইতে মাতাকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শচী দেবা নিমাইএর সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া অবিরলধারে অঞ্চবিসর্জ্জন করিতে থাকেন। তিনি নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বৎস, নিমাই! বিশ্বরূপের ভাগ নির্ভূর ব্যবহার করিও না, সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ভূলিয়া থাকিও না, মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিও। মাতার কথা শ্রবণ করিয়া নিমাই বলেন, "মা! এ জীবনে আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আপনি যে শরীর

পোষণ করিয়াছেন, সেই আমার দেহ, আপনারই আছে জানিবেন। আপনি যথন যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তৎক্ষণাং তাহা সম্পন্ন করিব। সন্নাামী বলিনা আমার মন, পার্থিব বস্তু সকল হইতে নিম্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কথনই ভুলিতে পারিব না।" তিনি এই স্থানে মাতৃ-আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে থাকিতে মনস্থ করেন।

চৈতভ্যদেব আরও কয়েক দিবস শান্তিপুরে থাকিয়া মাতা ও সঙ্গিগণের নিকট বিদায় লইয়া, নিতাই, গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন শিয়া-সমভিবাহারে পুরী যাত্রা করেন \*। তিনি শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগরাথ দর্শনে তাঁহার প্রেম-সিন্ধু একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। তিনি জগরাথদেবকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিবার ইজ্বায় যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে সার্বভৌম ভট্টাচায়্ম মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চৈতভ্যের ঐরপ মলৌকিক ভাবাবেশের অবস্থা দেখিয়া বাহক দারা তাহাকে তুলিয়া নিজগ্রে লইয়া যান। তথায় নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিয়াগণ উচ্চৈঃস্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতে থাকায়, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় তাঁহার চৈতভ্যসঞ্চার হয়। সার্বভৌম যথন শুনিলেন যে, সয়াসী নবদীপ-নিবাসী জগরাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবন্তীর দৌহিত্র, তথন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সার্বভৌমেরও নিবাস নবদীপ। তাঁহার পিতা ও নীলাম্বর সমসাময়িক লোক ছিলেন।

এক দিবস সার্ব্বভৌমের সহিত চৈতগুদেবের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক হয়। ঐ সময়ে চৈতগুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে, ''আপনি যে বিহ্যায় বিভূষিত, তাহাতে ঐশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে

<sup>\*</sup> চৈতন্তাদেবের গৃহত্যাগের পর বিঞ্প্রিয়া সয়্যাস-ব্রতধারিণী হইয়া গোরাক্সের পাছকা পূজা ও বৃদ্ধা খঞা শচী দেবীর সেবা-শুঞাষা করিতেন। তাঁহার সেবায় শচী দেবীর অপত্য-বিরহ অনেক প্রশমিত হইয়াছিল।

সমর্থ নহেন। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত আমাদের চির-সম্বন্ধ। ভক্তিযোগে সেই সম্বন্ধ ব্ঝিতে পারা যায়। ধর্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানের প্রেম ও ভক্তি। আয়ারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আর্ভিকরেন।

''আঝারামশ্চমূনয়ো নিএ'ছা অপাুঞ্জমে । কুকান্তাহৈতুকীং ভজিমিখভূত গুণো হরিঃ ।''

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, ঘাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী, যাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিল হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্বভৌম ঐ শ্লোকের ব্যাথা। শুনিতে চাহিলে, চৈতভাদেব বলিয়াছিলেন, ''আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি ব্যাথা করিয়া আমায় কুতার্থ করুন।''
চৈতভার কথা শুনিয়া সার্বভৌম আপনার পাণ্ডিত্যের বলে উক্ত শ্লোকের
ক্রয়োদশ প্রকার ব্যাথা৷ করেন। কিন্তু চৈতভাদেব ঐ সকল ব্যাথা৷ ব্যতীত
আরও আঠার প্রকার নূতন ব্যাথা৷ করিয়া শুনাইয়া দেন। চৈতভাদেবের
ব্যাথা৷ শ্রবণে সার্বভৌম আপনার বিভা-বৃদ্ধিতে ধিকার দিয়া চৈতভার
শ্রন্থাপা হন।

এক দিবস সার্বভৌম গৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ''কলিতে নাম-সংকীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।''

> ''তৃণাদপি স্থনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥''

তৃণের ন্থায় স্থনীচ, তরুর ন্থায় সহিষ্ণু, এবং অভিমানশূন্ত হইয়া সর্বাদা হরিনাম করিবে। মায়াবাদী সার্বভৌম, চৈতন্তের রুপায় ভক্তি-পথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, নীলাচলবাসী কাশী মিশ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ চৈত্তাের পথাবলমী হন।

অনন্তর চৈতক্তদেব কান্তন মাসে জগনাথদেবের দোল দর্শন করিয়া বৈশাথ মাসে তীর্থ-পর্যাটন-মানসে দাক্ষিণাতা যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে জীন্ত নৃসিংহ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কয়েক দিবস পরে গোদাবরী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানের নাম বিজ্ঞানগর বা রাজমহেন্দ্রা। ঐ গোদাবরী-তীরে, গোদাবরী প্রদেশের শাসনকতা পরম বৈষ্ণব রামানন্দ রায় মহাশন্ত্রের সহিত ইহার সাক্ষাং হয়। চৈতক্তদেব সার্ম্ব-তৌনের মুথে রামানন্দের কথা শ্রবণ করিন্নাছিলেন, এক্ষণে সেই রাজ্পর্যুবকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিন্না বিশেষ প্রীত হন। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দাক্ষিণাতো যাত্রা করেন। তিনি দক্ষিণাবর্ত্তের নানা স্থান পর্যাটন করিয়া এবং শৈব ও রামাং সম্প্রদান্তের অনেক ব্যক্তিকে বৈষ্ণব্রধ্র্যে দীক্ষিত করিন্না প্রাক্রিক্ষক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থানে বেস্কট ভট্টের আলয়ে চারিমাস থাকিন্না সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গ্যন করেন। রামেশ্বর হইতে দারকা তীর্থ ও দণ্ড-কারণা হইন্যা পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌরাঙ্গদেব নীলাচলে কিছুদিন বাস করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি প্রথমে পানিহাটী, পরে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সার্বভৌনের ভ্রাতা, বাচষ্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হন। নিমাই আসিয়াছেন শুনিয়া, নানা স্থান হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে দেখিতে আইসে। তথায় বহুলোক সমাগত হওয়ায় চৈতন্তদেব তথা হইতে সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রিযোগে ফুলিয়া গ্রামে গমন করেন। ঐ স্থানে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি রামকেলী নামক স্থানে আইসেন। রামকেলী বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। ইহা গৌড় নগরের নামান্তর মাত্র। রাম-

কেলীতে থাকিবার সময়, রূপ ও সনাতন নামক ছুই ভ্রাতা চৈতগুদেবের মোহিনীপক্তিতে মুগ্ধ হইরা রাত্রি ছুই প্রহরের সময় গললগ্নীকৃতবাসে, চৈতগুরে নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। চৈতগুদেব উহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিষারূপে গ্রহণ করেন। এ স্থান হুইতে চৈতগুদেব শান্তিপুরে গ্রমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে কিরিয়া আইসেন।

শ্রীক্ষেত্রে বর্ষা চারিনাস অতিবাহিত করিয়া একমাত্র শিষ্যসমভিব্যাহারে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি তথার করেক দিবস থাকিরা পথ হাঁটিয় কাশীধামে আইসেন। কাশাধামে নায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডিগণের বিষম প্রাত্তাব। চৈতভাদেব কাশাতে উপস্থিত হইলে, তথাকার দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বিচার করেন। উহাদির্গের মধ্যে প্রকাশানন্দ স্বান্যা চৈতভাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে সন্ন্যাস! তুনি সন্ন্যাসার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ভায় কাল্যাপন করিতেছ কেন ?" ইহার উত্তরে চৈতভাদেব বলেন, "মামার গুরু আমাকে মুর্থ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তোনার বেদান্তে অধিকার নাই, কলিতে নাম জপই সার। তুনি কেবল ক্বঞ্চ নাম জপ কর। ক্বঞ্চ নাম জপ ও ক্বঞ্চভিক্ত করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" এই বলিয়া তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের

"হরেনীম হরেনীম হরেনীমৈব কেবলং। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্তথা॥"

"এই বচন আমাকে উপদেশ দেন। আনি সেই গুরুদেবের আদেশ-পালনে পাগল হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া চৈতক্তদেব হরিনামের মহিমা-স্ফুচক বিচার করেন। তাঁহার সহিত বিচারে পরাভূত হইয়া প্রকাশানন্দ স্বামী প্রভৃতি মায়াবাদিগণ হরিধ্বনি করিয়া গোরাঙ্গের সহিত প্রেমরসে মন্ত হন। এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা তুলিয়া চৈতস্তদেব পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করেন।

এই সময় হইতে চৈতভাদেবের প্রেম-বিহ্বলতা অতিশয় বন্ধিত হয়।
একদা তিনি নিশীথ সময় পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রন্মি বিভাসিত স্থনীল জলধিবক্ষ দেথিয়া, যমুনায় রাধাক্তফের জলকেলি মনে করিয়া সমুদ্রে কম্পপ্রদান করেন। কিন্তু এক ধীবরের জালে পড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ হন।
১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে তিনি যে কোথায় গমন করেন, তাহার আর
কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চৈতন্তদেবের অন্তর্জানের কয়েক বৎসর পূর্ব্জে শচী দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের অন্তর্জানের কয়েক দিবস পরেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ঐ সেবার অধিকারী হন। নবদ্বীপে যে চৈতন্তদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সংস্থাপিত।

# বৈষ্ণব-তত্ত্ব নিরূপণ।

- ্। উপাত্তদেবের প্রতি অসাধারণ প্রীতি ও অন্তরাগ জন্মাইবার নাম ভক্তি। কারমনোবাকো ভগবানের অন্তগত হওয়াই ভক্তি।
- ং। ভক্তির অবস্থা তিন প্রকার—১ম সাধন ভক্তি, ২য় ভাব-ভক্তি, ৩য় প্রেম-ভক্তি।
- ০। জগতে মানব-জন্ম অতি গর্লভ। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হন। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে ঐকাস্তিকী ভক্তি রাখিয়াছেন, তিনিই বস্তু।
- । সহৈতৃকী অর্থাৎ অনা বস্তুর অভিলাষশৃত্ত ও জ্ঞানকশ্মাদির ব্যবধান-রহিত ভক্তির দারাই শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
- নাস্তিক, একমাত্র নৈতিক ও বিড়াল-তপস্বী প্রভৃতির সঙ্গ গ্রহণ, কুলিয় ও কুবন্ধ গ্রহণ, বৈষ্ণব সম্ভাষণে বা সদ্ব্যবহারে ক্রটি করা
- ত আলভ্য করা, শোক-মুগ্ধতা, কুসংস্কার রক্ষা, পরনিন্দা করা, জীবহিংসা করা, কলহ করা, পরস্ত্রী কামনা করা, সেবায় অয়য় করা, অহঙ্কার করা, হরিনামের মহিমা একমাত্র প্রশংসা ভিন্ন কিছুই নহে এরপ ধারণা করা, হরিনামের অপব্যবহার করা, কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা, ভগবানের নিন্দার অন্থমোদন করা বা শ্রবণ করা, এইগুলি ধর্ম্মজগতের সর্ব্রনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ রাখিবে।

- ৬। প্রথমে বিধাস, পরে সাধুসঙ্গ, পরে অর্চনা, পরে বিদ্ন নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, পরে ক্রচি, পরে ভাব, তাহার পরে প্রেমোদয় হইয়া থাকে।
- এক নাত্র শুদ্ধ ভগবানের ভজনা কর, কিন্তু অন্তের অন্তর্মপ সাধনা-প্রণালীর নিন্দা করিও না। বাহ্ব পৃথক্ ভাব দেখিয়া তর্ক করিও না।
- ৮। বিশুদ্ধ প্রেমই মথার্থ ধর্ম। কৃষ্ণ প্রেমই স্থবিমল। অবস্থা বিশেষে প্রেমের নামই ভক্তি।
- ৯। ভক্তির উন্নতিসাধনই কৃষ্ণভক্তের সর্বস্থ।
- ১৫। সেবার প্রীতি সঞ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাস্বাদ, সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, ইহার যাহাতে যথন যাহার কচি থাকে, সে তথন তাহারই আলোচনা করিবে।
- ১২। বস অর্থে আনক; সেই আনক এই প্রকার; জড়ানক ও চিদানক।

  চিৎ-রস অর্থে শুদ্ধ আনক আর জড়রস অর্থে সাংসারিক স্থ্থ
  তঃথ মাতা। প্রমানক বা চিং-রস বিকৃত হইয়া দাম্পত্য-প্রেণ্য,

  অপত্য-স্নেহ, সাথা, আনুগতা ও ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতিতে
  প্রিণ্ত হইয়াছে।
- ১২। সর্বাজাতীর লোকই প্রেমভক্তির অধিকারী। কি হিন্দু, কি রেচ্ছে, সকল লোকই প্রেমভক্তির অন্তর্গানে সমর্থ। সেই পরাংপর পরনেশ্বরকে একান্ত প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগভরে ভজনা না করিলে, তিনি কখনই জীবসমূহের পক্ষে স্থলভ নহেন। তিনি রস বা ভাব বিশেষের বশীভূত। সেই রস বা ভাব পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্ত, সাখা, বাংসল্য ও মধুর বা কান্তা। উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শান্ত, দাস্ত, সাখা,

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী বেমন প্রিয়পতিকে দেহ, মন, প্রভৃতি আত্ম-সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবান্কে আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শাস্তরসের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সাথ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ্ন এবং কাস্তার আত্মসমর্পণ সকলই স্পাছে। অতএব স্ক্লারূপে দেখিতে গেলে এই কাস্তা ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ।

- ১৩। প্রথমে সাধন-ভক্তি, পরে ভাব-ভক্তি, তাহার পর প্রেম-ভক্তি। ভাবেরই অপর এক নাম রতি, কিন্তু তাহা কেবল চিন্ময় অবস্থাতেই হইয়া থাকে।
- ১৪। রুফ-রুপাতেই রতির উৎপত্তি, কিন্তু তাল শিক্ষা দেওয়া কঠিন। সাধুসঙ্গেই রতি পুষ্ট হয়। সেদ, কম্প, মঞ, পুলক, বিবর্ণতা ইত্যাদি রতির লক্ষণ।
- ু । রতি এই কয়েক প্রকার—ভাগবতী রতি, ছায়া রতি, জড় রতি ও
  কপট রতি। ভাগবতী রতির কিঞ্চিৎ উদর হইলে তাহাকে
  ছায়া রতি বলে। আর মদ্যপায়ী, বেশ্রাসক্ত ও প্রাণয়ীর যে
  লক্ষণ, তাহা জড় রতির লক্ষণ। সংকীর্ত্তনে লোককে দেখাইবার জন্ম যে ধূল্যবলুঠন ও ভ্রষ্টা নারীর স্বামীদশনে যে পুলক,
  ভাহাই কপট রতির লক্ষণ জানিবে।
- ১৬। কোন কোন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবধশ্মই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, কিন্তু নিজে বৈষ্ণব নহেন। কেহ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন, কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব নহেন; আবার কেহ বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলই বৈষ্ণবের মত কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই। এ সকলই বৈষ্ণবপক্ষীয় বটে, কিন্তু একমাত্র ভক্তের সঙ্গেই রসালাপ করিবে, অভ্যের সহিত করিবে না।

- ১৭। হরিনাম শ্রবণমাত্রেই পাপ দূর হইয়া শরীর পবিত্র বোধ হয়।

  যেথানে কোন বিষম অপরাধ হেতু তাহা না হয়, সেই স্থানে
  বারংবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে! ক্রমে শরীরের
  পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে। মন যথন ভগবানে একনিষ্ঠ হয়,
  তথন সকলই সহজ হইয়া উঠে। আর কিছুরই আশ্রুণ থাকে না।
- ১৮। অন্তরেন্দ্রির বশীভূত করার নাম সম, বাহেন্দ্রির বশীভূত করার নাম দম, গুঃথাদি সহ্ করিতে অভাাস করার নাম তিতিক্ষা এবং সমস্ত নশ্বর বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান করার নাম বৈরাগা।
- ১৯। তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম।
- ২০। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও নিবৃত্তি ইত্যাদির দারা যখন ভাগবতী রতির উদয় হয়, তখন বিরক্তি নামে একটা ধয়া বৈঞ্চব-চদয়ে উদয় হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বৈঞ্চবগণ কোপীনাদি ধারণ ও ভিক্ষা দারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ইহাই বৈঞ্চবদিগের ভেক্। এইরূপ ভেক্ গুই প্রকার—ভাবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক্ গ্রহণ অথবা স্বয়ংই ঐরূপ ভাবে বিচরণ।
- ২:। যে পর্যান্ত গৃহত্যাগ করিতে অক্ষম, সে পর্যান্ত কামনা ও তাহার শেষফল ছঃথজনক ও মন্দ জানিয়া ভগবান্কে প্রীতিপূর্বক ভজনা কর। ইহাই গৃহস্থ বৈঞ্বের লক্ষ্ণ।
- ২২। যথন ভেক্ ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে, তথন আশ্রমসকল পরি-ত্যাগ করিয়া সকল বিধির অতীত যে পরমহংস বৈঞ্চব আশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করিবে।
- ২০। জলের ধর্ম শীতলতা, অগ্নির ধর্ম উত্তাপ, পশুর ধর্ম হিংসা এবং মনুষ্টোর ধর্ম শুদ্ধ প্রেম।

- >৪। সংসাররূপ সর্প থাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাঁহার আর অন্ত ঔষধ
  নাই। বৈঞ্চব-মন্ত্র ক্রফ্ডনামই জপ করিতে করিতে তিনি
  পরিত্রাণ পাইবেন।
- ০৫। ত্রেতা ও দাপরে ধ্যান যজন ও যজ্ঞ দারা ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল, কলিতে নাম সংকীর্ত্তন দারাই ভগবানকে লাভ করা যায়।
- ০৬। "হরি" এই ছুইটী অক্ষর যাঁহার জিহ্বাতো সতত বর্তমান, তাঁহার আর কুকক্ষেত্র, কাশী ইত্যাদি তীর্থে প্রয়োজন কি ১
- ১৭। বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়া, বহুদিন হইতে বারংবার বিচার করিয়া, ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নিত্য নারায়ণের বাান কর।
- >৮। ব্যানেতে যেরূপ পাপ শোধন হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। হরিনামরূপ অগ্নিই পুনর্জনারূপ পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।
- ২৯। গৃহমধ্যে বদ্ধ অগ্নি যেমন মন্দ মন্দ বাতাস পাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ চিত্তস্থিত বিষ্ণু, যোগীদিগের অস্তরস্থ সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন।
- ০০। ইহসংসারে সকলেরই কশ্মান্তুসারে ফললাভ হইরা থাকে। কিন্তু
  সিদ্ধ ধান্তে যেমন অন্ধুর হয় না—সেইরূপ বৈঞ্চবে কদাচ কর্ম্মফল
  ঘটিতে পারে না। সেই ভক্তবংসল রূপা করিয়া ভক্তের কর্ম্মফল
  পর্কেই সংহার করিয়া থাকেন।

### ত্রৈলঙ্গ স্বামা

মাল্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানাগ্রামের হোলিয়া নামক স্থানে ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাদে মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদি নাম শিবরাম। ইহার পিতা নৃসিংহ দেব পুত্রমুথ দশনে বঞ্চিত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন। তাহার প্রথমা স্ত্রী যথন দেখিলেন যে, তাঁহার দাম্পত্য-প্রণয়ের মধ্যে আবার একজন অংশাদার হইল, তথন তিনি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ব্রতামুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের প্র'ত তাঁহার প্রগাচ ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস থাকায় ব্রতান্মন্তানের কয়েক বংসর কাল পরেই তিনি এক পুত্র লাভ করেন। ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুত্র প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার মাতা, পুত্রের নাম শিবরাম রাথেন। শিবরামের জননী অতি বৃদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণা ও সদগুণসম্পন্না ছিলেন। শিবরাম মাতার সকল সদ্গুণই প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কোন প্রকার মিথাা বা কুৎসিত ব্যবহার ইহার নিকট প্রশ্র পাইত না। পঞ্চন বংসর বয়সের সময় শিবরামের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা প্রলোকগত হইলে ইহার জননী বিভাভ্যাসের জন্ম ইহাকে গ্রাম্য-পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি থাকায় অল্লকালের মধ্যেই ইনি সকল বিভায় পারদর্শী হইয়া . উঠেন ।

ইহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অন্ধরোধে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। তা যতদিন জীবিতা ছিলেন, ইনিও ততদিন সংসারাশ্রম করিয়াছিলেন। ৪৮ বংসর বয়সে ইহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। মাতার অস্তেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিবার সময় ইহার মনে



ত্ৰৈলঙ্গ স্বামী।

· Lakshmibilas Press.

এরপ বৈর্বাগ্য জন্মে যে, ইনি আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া সেইস্থানে অবস্থিতি করেন। ইহার বৈমাত্রের ভ্রাতা ও ইহার আত্মীয়-স্বজন কত অন্ধরোধ করেন, কিন্তু ইনি কিছুতেই আপনার সঙ্কল্ল পরিত্যাগ করেন নাই। শিবরাম আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপন বৈমাত্রের ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলেন, "ভাই! আমি আর পাপ সংসারে প্রবেশ করিব না। এতদিন মাতার অনুমতি পাই নাই বলিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ভ্রায় সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এক্ষণে মাতার অনুমতি পাইয়াছি, স্কৃতরাং এ অমূল্য স্থ্যোগ আর পরিত্যাগ করিব না।" ইহার বৈমাত্রের ভ্রাতা যথন বুঝিলেন, জ্যেষ্ঠের প্রতিজ্ঞা মটল, সংসারে আর লিপ্ত থাকিবেন না, তথন তিনি ঐ সমাধি স্থানে একটা কুটার নির্মাণ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শিবরাম সংসারের সকল জালা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া, সানন্দে তথায় যোগ অভ্যাস করিতে থাকেন।

শিবরাম কয়েক বংসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হন। ঘটনাক্রমে একজন অতি প্রাচীন সাধু ইহার নয়নপথে পতিত হন। শিবরাম ঐ সাধুকে প্রকৃত যোগা জানিতে পারিয়া তাঁহার শিষা হন। শিবরাম বিনা চেষ্টায় সদ্গুরু প্রাপ্ত হইয়া অতি আহলাদসহকারে তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করেন। গুরুও শিবরামকে উপযুক্ত শিষা বিবেচনা করিয়া অকপট্রচিতে ইহাকে যোগশিক্ষা দেন। শিবরাম ইহার নিকট দীক্ষিত হইয়া "তৈলঙ্গ স্বামী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবিধ ইনিজনসমাজে "ত্রেলঙ্গ স্বামী" বলিয়া বিথাত।

ত্রৈলন্ধ স্বামীর গুরুদেব দেহত্যাগ করিলে ইনি সেতুবন্ধ রামেধরে গমন করেন, তথায় ইহার কয়েক জন শিষ্যও হয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামী মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানেই তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতি- বাহিত করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইনি তথাকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কালের করালগ্রাস হইতে মুক্ত করার এবং অনেককে ভূত, ভবিষাৎ ও বর্ত্তমান কালের অবস্থাসকল বলিয়া দেওয়ার ইহার নিকট বিস্তর জনসমাগম হইত। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে ইহার যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত হওয়ায়, ইনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন। তথায় ইহার গুণ-গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়ায় প্রনায় লোকে ইহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। উহাতে ইনি নিজে বিরক্ত হইয়া তিব্বতে গমন করেন; পরে তথা হইতে মানস-সরোবরে গিয়া মনের আননেল যোগাভ্যাস করেন। বহুদিবসাবিধি নির্জ্জনে যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে মোক্ষক্ষেত্র কাশাধামে আগমন করেন। ইনি কাশাতে আসিয়া প্রথমে কিছুকাল দশাশ্বমেধ্বাটের উপর বসবাস করেন; পরে অসিঘাট, তুলসীঘাট প্রভৃতি কয়েকটী ঘাটে থাকিয়া পঞ্চগঙ্গার ঘাটে যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময়ে ইনি অনেককে যোগশিক্ষা দেন এবং অমান্থিক কার্য্যকলাপ দারা সকলকে স্তম্ভিত করেন।

হগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নাম বোধ হয়, আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে জয়গোপাল কর্মকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি সংসারের সকল ভার পুত্রদিগের উপর ক্রন্তন্ত করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্বামীজীর নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন; \বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সাধু সয়্যাসীদিগের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি নিত্য দেব-সেবার ক্রায় ইহার জন্ম প্রায় প্রত্যহ কিছু ফলমূল এবং ছগ্ম লইয়া যাইতেন। কয়েক দিবস এইরূপ যাতায়াত করিবার পর, কর্মকারের উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ে। কর্মকার মহাশয় স্বামীজীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাত্বক

সৌভাগ্যনান মনে করেন। এক দিবস কর্মকার কিছু বাস্তভাবে স্বামীজীর

নিকট আসিয়া বলেন, "গুরুদের! আজ আমার বুকের ভিতর বড় ধড়্ ফড়্
কর্ছে, কেন যে এমন হচ্চে, বল্তে পারি না, বোধ হয় কোন অমঙ্গল ঘটে
থাক্বে।" স্বামীজী কর্মকারকে বিশেষ চিস্তিত দেখিয়া তাঁহাকে আধাস
প্রদান করিয়া বলেন, "এখনি তোমার বাটার খবর আনিয়া দিতেছি,
একটু অপেক্ষা কর। "স্বামীজী ক্ষণেকের জন্ত চক্ষু মুদিত করিয়া যাহা
জানিতে পারিলেন, তখন আর তাহা কর্মকারের নিকট প্রকাশ করিলেন
না। তিনি কর্মকার মহাশয়কে আহারাদি করিয়া সন্ধার সময় আসিতে
বলেন। কর্মকার সন্ধার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে
এই কয়েকটী কথা বলেন—"আজ ভোর ছয়্টার সময় তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র
বিস্তৃচিকা রোগে মারা গিয়াছে। তুমি আজ রাত্রেই তাহাকে স্বপ্নে
দেখিতে পাইবে।" স্বামীজীর মুখে এই নিদারণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া
জুয়গোপাল বাবু বিশেষ মর্ম্মাহত হন এবং অশ্রুদেগ সম্বরণ করিতে না
পারিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। কর্মকার মহাশ্যুকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া
স্বামীজী যে কয়েকটী উপদেশ বলেন, তাহা এই;—

"দেখ, বাপু! এক ঈশ্বর ব্যতীত সকলই অনিত্য, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহা চিরস্থায়ী নয়, যাহা ক্ষণেক আছে, ক্ষণেক নাই, এমন যে সমস্ত বস্তু, তাহার জন্ম ছঃথ প্রকাশ করা অজ্ঞানের কার্যা। এই অজ্ঞানতাই মানুষের মনের একমাত্র স্মাবরণ। এই সংসারের মধ্যে যাহাদের ক্ষদ্ম অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা কথনই মনে শাস্তি পায় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান এই ছইয়ে কত প্রভেদ, তাহা একটা সামান্ম দৃষ্টাস্তে ব্ঝিয়া লও। আলোক ও অন্ধকারে যেমন তফাৎ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে সেইরূপ তফাৎ। অন্ধকার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক। অন্ধকার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে গাছকে যেমন মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, দড়িকে

সাপ বলিয়া ভয় হয়, ঠিক পথে চলিলেও যেনন মনে হয়, কোন বিপথে পড়িয়াছি, কিন্তু আলোকের দারা যেনন সেই ল্রম দূর হয়; সেইরপ অজ্ঞানী ব্যক্তি ঐরপ ল্রমে পতিত হইয়া ছঃপ পায়। যথন তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়, তথন তাহারা ঐ লুম বুঝিতে পারে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অন্ধকারে ওরপ লুম হয় কেন প অন্ধকাররপ আবরণে ঐ সকল বস্তু আরৃত থাকে বলিয়াই ঐরপ লুম হয়। আলোক ঐ আবরণ উন্মোচন করিয়া, উহাদের স্ব স্ব রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় বলিয়াই, আমাদের আর লুম হয় না। তোমার হাদয় অজ্ঞান-রূপ আবরণে আবৃত, সেইজ্ল তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিতেছ। যথন তোমার জ্ঞান জ্ঞানের, তথন বৃঝিতে পারিবে যে, ঐ পুত্র তোমার কেহই নয়! জ্যাগোপাল বাবু, স্বামীজীর নিকট পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এবং উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রাত্রিতে বাসায় আসিয়া শয়ন করেন। শেষ রাত্রিতে তিনি পুত্রকে স্বপ্লে দেখেন। পর্দিন জরুরি (urgent) টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে পারেন, স্বামীজীর সকল কথাই সতা।

কাশীর অসিঘাটের সন্নিকটে এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, তাহাকে গঙ্গার ভলে ভাসাইয়া দিবার সন্ধন্ন করে। যে স্থানে তাহারা সমস্ত আয়োজন করিয়া শবটা ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, দৈবযোগে স্বামীজী সেই স্থানের জলে ভাসিতেছিলেন। তিনি রোক্তমানা ধূলাবলুইতা অল্পরয়া বিধবার মনোবেদনা জানিতে পারিয়া সর্পদপ্ত ব্যক্তির নিকট আগমন করেন। তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া, অঙ্কুত্ত ও তর্জনীর দারা কিঞ্চিৎ গঙ্গা মৃত্তিকা লইয়া, সর্পদপ্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে টিপিয়া দিয়া গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। যাহারা মৃতব্যক্তির সংকার করিতে আসিয়াছিল,

তাহাদিগের মধ্যে কেহই ইতঃপূর্কে স্বানীজীকে দশন করে নাই। এদিকে স্বানীজী গঙ্গাগর্ভে বিলান হইতে-না-হইতেই সর্পদ্ধ ব্যক্তির অন্ন অন্ন জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল, চক্ষুক্রনীলন করিয়া দেখিল, সে একটী বাশের খাটুলীতে বাধা রহিয়াছে। তাহার রূপ-যৌবনসম্পন্না বোড়ণা স্ত্রী একপার্ধে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকায় ও শরীরে একটু শক্তিসঞ্চার হওয়ায়, উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নড়িতে দেখিয়া তত্রতা সকলেই আশ্চর্যা হইয়া গেল। সর্পদ্ধ বাক্তি কথা কহিয়া বলিল, "আমার বাধন খুলিয়া দাও, ক্রেম তোমরা আমাকে এরূপ অবস্থায় এখানে আনিয়াছ ?" মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত হইতে দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনের চমক ভাঙ্গিল এবং লোকপরম্পরায় জানিতে পারিল, মৃতব্যক্তির জীবন-দাতা স্বামীজী বাতীত আর কেহই নহেন।

অনেকেই স্বামীজীকে ঘোরতর শীতে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ত্ই তিন দিবস গঙ্গার জলে ভাসিয়া বেড়াইতে এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কাশীতে আসিয়া অবধি ইনি কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত অন্ত কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, এবং অয়েষণ করিয়া কখনও আহার করিতেন না। ভক্তগণ যে যাহা শ্রন্ধা করিয়া ইহার মুথে গরিতেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। কতকগুলি হুইলোক ইহাকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া উপযুক্ত শান্তিপ্রদান করিবার জন্য প্রায় একসের আন্দাজ কলিচ্ণ, জলে গুলিয়া হয়ের মত করে; পরে উহা পান করাইবার জন্য স্বামীজীর নিকট লইয়া বায়। স্বামীজী, হুইদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একবার তাহাদের মুথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, পরে অয়ানবদনে তাহার সমস্তই পান করিয়া ফেলেন। তুইয়া ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের

ক্কত ছথের আস্বাদন পাইলেই স্বামীজী ক্রোধোন্মন্ত হইবেন, সেইজন্ত উহারা উহার নিকট হইতে কিছুদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যথন ছুটেরা দেখিল, স্বামীজী কোনরূপ মুথবিক্কতি না করিয়া মমস্ত গোলা-চূণ পান করিয়া ফেলিলেন, তথন ছুটেরা স্বামীজীর চরণপ্রাস্তে পতিত হইয়া সকল মপরাধ ক্ষনা করিতে বলে। স্বামীজী উহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের সমুথেই সেই পরিমাণে চূণ-গোলা প্রস্রাবের সহিত বাহির করিয়া দেন। স্বামীজীর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ছুটেরা একবারে স্পন্দহীন জড়পদার্থের স্থায় বসিয়া রহিল।

বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে সর্ক্রাধারণ সমক্ষে উলঙ্গাবস্থায় বসবাস করা আইনবিরুদ্ধ, স্কুতরাং কেহই উলঙ্গাবস্থায় থাকে না। কিন্তু স্বামীজী উলঙ্গ হইয়া কাশীর পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত বিচরণ করিতেন। পুলিস প্রহরীরা কয়েকবার তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু ইনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। একদিবস স্বামীজী উলঙ্গাবস্থায় ভাগীর্থী তীরে বসিয়া আছেন, এরূপ সময়ে একজন পুলিস-প্রহরী ইহার নিকট আগমন করিয়া ইহাকে থানায় যাইতে বলে। স্বামীজী ঐ সময়ে বাছজ্ঞান শুন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, স্থতরাং প্রহরীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। কোন উত্তর না পাওয়ায় সে আপনাকে কিছু অপমানিত বোধ করে এবং আপনার কটিদেশ হইতে রুল খুলিয়া লইয়া তাহার দারা প্রহার করে। স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা ঐ কার্য্যে বাধা প্রদান করায় প্রহরী রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া থানায় সংবাদ প্রদান করে। এই সংবাদে কয়েকজন কনেষ্টবল আসিয়া বাহুজ্ঞানশৃত্ত স্বামীজীকে ঝোলায় क्रिया थानाय नहेमा याय। প्रविनयम गाजिए हेरे मारहरवत निकर है हात বিচার হয়। স্বামীন্সীর শিষ্যগণ স্বামীন্সীকে উদ্ধার করিবার জন্ম উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ উকীল বিচারপতিকে বুঝাইয়া দেন যে. "ইনি

মহাযোগিপুক্ষ, ইহার চিত্ত নির্ব্বিকার, স্থতরাং বন্ত্র পরিধান করিবার কোন আনশ্রক করে না।" বিচারপতি উকীলের বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজী কিরূপ নির্ব্বিকার চিত্ত সাধু, তাহা পরীক্ষার জন্ত আপনার মধ্যাহ্ণ জলযোগের ভোজনাবশিষ্ট আহারীয় সামগ্রী ইহাকে আহার করিতে দেন। স্বামীজী সাহেকের মনোভাব ব্রিতে পারিয়া বলেন, "যন্ত্রপি আপনি আমার খানার কিয়দংশমাত্র আস্বাদন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রদত্ত খানা গাইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তে মলতাগি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অমানবদনে তাহা ভক্ষণ করিয়া কেলেন। স্বামীজীর এই অমান্ত্রধিক কার্য্য দেশিয়া বিচারপতি ইহাকে উলঙ্গাবস্থায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে অনুমতি দেন।

কোন সময়ে একজন প্রধান রাজপুরুষ কাশীর রাজবাটী রামনগর হইতে নৌকাযোগে ৺কাশীধামে আসিতেছিলেন। তিনি কিছুদ্র আসিয়া স্বামীজীকে গঙ্গার জলে ভাসিতে দেখিতে পান। কাশীর মাঝী মোলারা সকলেই স্বামীজীকে জানিত। রাজপুরুষ স্বামীজীকে জলের উপর প্রাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ইনি কে?" মাঝীরা বলে, "উহার নাম তৈলঙ্গ স্বামী, উনি বড় সাধু।" রাজপুরুষের সহচর ব্যক্তি পূর্কে স্বামীজীর নাম শুনিয়া উহার বিশেষ স্থ্যাতি করেন। সহচর ব্যক্তির মুখে স্বামীজীর নাম শুনিয়া উহার বিশেষ স্থ্যাতি করেন। সহচর ব্যক্তির মুখে স্বামীজীর স্থাতি প্রবণ করিয়া তিনি নোকাগানি তাঁহার নিকটে লইয়া যান। নৌকা নিকটস্থ হইলে তিনি বিশেষরূপ অনুন্য-বিনয় করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে বলেন, স্বামীজীও বিনা আপত্তিতে নৌকায় উঠেন। রাজপুরুষ স্বামীজীকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লা-দিত হন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে থাকেন। কিন্তু স্বামীজীর সেদিকে ক্রক্ষেপ নাই, তিনি কালা ও বোবার স্থায় চুপ্ করিয়া বসিয়া

রহিলেন। নৌকাথানি প্রায় মাঝ-গঙ্গায় আসিয়াছে, এরূপ সময়ে স্বামীজা মনের পেয়ালে রাজপুরুষের নিকট যে একথানি তলবার ছিল, তাহা দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। রাজপুরুষ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আপনার কটিদেশ হইতে তরবারিখানি নিষ্কাষণ করিয়া ভাঁহাকে প্রদান করেন; কিন্তু দৈববশতঃ উহা স্বামীজীর হস্ত হইতে নদীজলে পড়িয়া যায়। ইংরাজ-বাহাতুর-প্রদত্ত সন্মান-স্টুচক অসি, নদীগর্ভে নিহিত হইল দেখিয়া তিনি স্বানীজীর প্রতি অতিশয় রুপ্ত হন এবং কয়েকটী কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। নোকা পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বামীজীর প্রধান শিষ্য রাজপুরুষকে রাগালিত দেখিয়া যোড়হস্তে মিনতি করিয়া তাঁহাকে বলেন, "মহাশয় আপনি কণ্ট হইবেন না, আমি ডুবুরী দারা আপনার তরবারি উঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ডুবুরীর অন্নেষণে প্রস্থান করেন। এদিকে স্বামীজী শিষাকে বিস্তর কণ্ট পাইতে হটবে ভাবিয়া, সেই নৌকাপরি বসিয়া জলে হস্ত ডুবাইবা মাত্র তিনথানি তরবারি তাঁহার হস্তে আইমে। তিনি সেই তিন্থানি তরবারি লইর্য়: রাজপুরুষের হস্তে প্রদান করেন এবং তাঁহার খানি চিনিয়া লইতে বলেন। রাজপুরুষ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন এবং নিজ অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজপুরুষ আপনার তরবারি চিনিয়া লইতে অপারগ হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার তরবারিথানি দিয়া অপর গুইথানি নদীজলে ফেলিয়া দেন।

এক সময়ে পৃথীগিরির শিষা রাজঘাটে আসিয়া অবস্থিতি করেন।
তিনি এক দিবস স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ঐ সময়ে
স্বামীজীর নিকট অনেক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া স্বামীজীকে
করেকটা কথা বলেন। পরে উভয়েই সকলের সমক্ষে সেইস্থান হইতে
অদৃশ্য হইয়া যান। প্রায় অর্দ্ধনণ্ড কাল পরে সকলেই তাঁহাকে আবার

সেই স্থানে দেখিতে পান, কেবল পূথাগিরির শিষাকে আর কেহই দেখিতে গাইলেন না।

সেই সময়ে দ্যানন্দ সরস্থা নামক একজন প্রসিদ্ধ বার্থা। ছকানাবায়ে আসিয়াছিলেন। তিন্দেবদেবার উপাসনার অসারত্ব প্রনাণ ও অথপা নিন্দাবাদ করিয়া, সাধারণ লোকদিগকে স্বীয়পত্মে আনিবাব চেষ্টা করিছে-ছিলেন। স্বামাজীর ক্ষেকজন শিষ্য দ্যানন্দের হকল কথা স্বীয় প্রভৃকে নিবেদন ক্ষেন। স্বামাজী ইহা শ্বণ করিয়া স্বীয় শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুবেন হস্তে একটুকুমাত্র কাগজে কি লিখিয়া উক্ত বাগ্মীপ্রবরের নিক্ট পাঠাইয়া দেন। দ্যানন্দ উহা পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ ক্রেন।

মুদ্দের ডিম্পেলারীতে শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যার নামক এক কর্ত্তিক কম্পাউ ভাবী করিতেন। তিনি একবার ৮কাশীধানে আসিরা সামাজীর সেবার কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৮কাশীধানে প্রথম পদার্পণ করিয়া তাঁহার মনে "প্নজজন্ম আছে কি না," এই প্রশ্নের উদর হর। ইহার মীনাংশার জন্ম তিনি স্বানীজীর নিকট গমন করেন। প্রথম দিন তিনি স্বানীজীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রশ্নতী জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে অঙ্গুলীর সঙ্গেতে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে চলিয়া বাইতে বলেন। তিনি একটু থাকিতে ইচ্ছা করিলেও স্বামীজীর উপস্থিত সেবকগণ তাঁহাকে শীঘ্র দেইস্থান পরিত্যাগ্য করিতে বলেন। স্বামীজীর উপস্থত সেবকগণ তাঁহাকে শীঘ্র দেইস্থান পরিত্যাগ্য করিতে বলেন। স্বামীজীর উপশ্বত সেবকগণ তাঁহাকে শীঘ্র দেইস্থান পরিত্যাগ্য করিতে বলেন। স্বামীজীর উপশ্বত করেপ ঘটিল। তৃতীর দিবসেনে করিয়াছিলেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর না লইয়া বাসায় কিরিবেন না, কিন্তু প্রশ্ন করিবার অবসর পান নাই। এইরপ ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল যাতায়াত করিয়া তিনি দৃঢ্প্রতিজ্ঞ হন যে, কল্য তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিবই করিব। আমি মহাপাপী বলিয়াই তাঁহার

নিকটে স্থান পাইতেছি না। প্রদিন উমাচরণ বাবু স্বামীজীর নিকট আসিলে তিনি প্রকাদিনের গ্রায় তাঁহাকে যাইতে বলেন। কিন্তু উমাচরণ বাব ''আমি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে,'' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পদন্ব ধারণ করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে থাকেন। স্বামাজী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই তাঁহাকে বসিতে বলেন। ভাহার ত্রুথাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হুইলে স্বামীজা ভাহাকে সন্ধার সময়ে আদিতে আদেশ করেন। উমাচরণ বাবর সংক্ষরচিত্ত আগস্ত হইলে, তিনি বাসায় ফিরিয়া আইদেন এবং সন্ধার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। সন্ধা সমাগত হইলে তিনি স্বামীজীসকাশে গমন করেন, স্বামীজীও তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলেন। স্বামীজীর আশ্রমের মহাদেব এবং কালী মূর্তির আরতি শেষ হইলে, তিনি তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলেন, "দেথ, তুনি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা সতা। ত্রিকালদর্শী আত্মতত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিরাছেন, তাহা সম্পূর্ণ সতা। জীবের স্কৃতি ও হুদ্ধতি অনুসারে স্থুথ তুঃথ ভোগ করিবার জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।" স্বামীজী তাহার মনের ভাব কিরুপে জ্ঞাত হইলেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। সেই দিবস হইতে স্বামীজীর উপর তাঁহার প্রগাঢ ভক্তি জন্মে। উমাচরণ বাবু তাঁহাকে সোৎস্থকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদের · আনি কি এমন পাপকার্য্য করিয়াছি, যাহাতে আপনার অনুগ্রহলাতে বঞ্চিত হইয়াছিলান ?" ইহা গুনিয়া স্বামীজী বলেন, "তুনি অমুক সময়ে এইরূপ অন্তায় কার্য্য করিয়াছ, এত বৎসর বয়সের সময় অমুক স্থানে এইরূপ কুকার্য্য করিয়াছ, আমি তোমার মুখ দর্শনই করিতাম না, কেবল দেব-দিজের প্রতি তোমার সামাগুমাত্র ভক্তি আছে বলিয়া তোমাকে এথানে বসিতে বলিয়াছি। পূর্বজন্মে তুমি চণ্ডালের ঘরে জিমিলাছিলে। সেই সন্যে ব্রাহ্মণ আর দেবতার প্রতি তোমার অসাধারণ ভিক্তি ছিল। সেই ভক্তির জোরে তুমি এবার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তুমি যে পাপকার্য্যসকল করিয়াছিলে, তাহাতে ইহজন্মে তোমার সেই ভক্তি ও বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে, তাহা সামান্ত নাত্র।" উমাচরণ বাবু তাহার গুপ্ত ও কুৎসিত কার্য্যসকল স্বামানীর মুথে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

উমাচরণ বাবুর সহিত স্থানীজার যথন এইরূপ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ হয়, তথন ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্দ্কি ও কর্ণেল জালকট্ বোম্বাই নগরীতে আদিয়া থিওস্ফিক্যাল সোনাইটা নামে সভা স্থাপন করিয়া অভ্নত যোগশাস্ত্র-বিদ্যার মহিনা প্রচার করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটা অলোকিক কার্যাসাধন করিয়া তাঁহারা যোগসিন্ধিশক্তির প্রভূত পরিচয় দিতেছিলেন। উমাচরণ বাবু স্থানীজীকে ঐ বিদ্যাবতী ক্লেছ্ড-মহিলার যোগসিন্ধি কিরূপে হইল, জিজ্ঞামা করায়, স্থানীজী বলিয়াছিলেন, ও সব যোগসিন্ধির কল নহে, যাহা কিছু গুনিতেছ, সমন্তই ইক্রজাল নাত্র, উহা শাঘ্রই ধরা পড়িবে। বস্তুতঃই তাহার কিছু দিবস পরে ম্যাডাম কুলুম নামী একজন খৃষ্টিয় মহিলা ব্ল্যাভাট্স্কির সহচরী হইয়া তাঁহার মাক্রাজ নগরীস্থ গুরুগ্রের গুপ্তম্বটনাবলী প্রকাশ করিয়া দেয়। সংবাদ-পত্রে ইহা স্মালোচিত হইলে চারিদিকে গণ্ডগোল পড়িয়া যায়। এই ঘটনার পর হইতেই ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির আর কুহক-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়

কলিকাতার কোন উকীল বাবু একবার কানী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সাধু-সন্যাসীদিগকে তিনি বড় বিশ্বাস করিতেন না। তৈলিঙ্গ স্বামীকেও তিনি ভণ্ড বলিয়া জানিতেন। এক দিবস তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর অন্ধু-রোধে তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করেন। ঐ সময়ে স্বামীজী মণিকর্ণিক।

বাটের ব্রহ্মনলের উপর বসিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি স্বানীজীর নিকটে দাডাইয়া ভাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বামীজীর দৃষ্টি ভাঁহাব উপর পতিত হয়। তিনি তথনই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে কিছু দুরে যাইতে ইঙ্গিত করেন। বোধ হয়, উকীল বাব ভাহার ইমারা ব্যিতে পারেন নাই, সেইজন্ম তিনি সেই স্থান প্রিত্যাগ না করিয়া আপনার বন্ধর সহিত স্বামাজীর স্বন্ধে কথোপ্তথন করিতে ছিলেন। স্বামাজী তাহার একজন শৈষ্যকে করেকটা কি কথা বলায়, ঐ শিষ্য উকাল নাৰ্কে সেই স্থান হইতে কিছু অন্তরে সরিয়া যাইতে বলেন। ভিকীণ বাবু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে এই কথাগুলি বলেন, "গুলুজার ছারা জানিলাদ, আপনি ভয়ানক পাপী। আপনি মাহার গ্রন্থতি করাকে বিবাহ করিয়ান ছেন, তাঁহারই মহিত কি না গুপ্তভাবে রতিজাতা করিলা থাকেন। আপনি অমকতানে অনুকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। অনুকের কলা আপনাব শাশুড়ী। আপনি ভাঁচারই ধর্মনাশ করিয়াছেন। আপনার যদি স্বামা-জীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, আর্থান উঁহার সীমানার বাহিরে দাভাইরা দেখন। উকাল বাবর বন্ধ এই নকল কথা প্রবণ করিয়া কিছ বিখিত হন এবং অনুসন্ধান দারা জানিতে পারেন, স্বামীজীর প্রত্যেক কথাই সভা।

১৮০৫ শকাব্দে দকানাধানে পঞ্চাঙ্গার গর্ভে জৈলিন্স স্থানী "লাট" নামক একটা প্রস্তর-নির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কিছুদিবস পরে পঞ্চাঙ্গার উপরে যে আশ্রমে বাস করিতেন, সেই আশ্রমে মহা সমারোহে "জৈলিঙ্গেরর" নামে আর একটা শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুর নামক একজন শিষ্য উঁহার সেবক হন। উক্ত আশ্রমে স্বামীজীর একটা প্রতিমূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে।

১৮•৯ শকান্দের পৌষমাদের শুক্লা একাদশীর সায়ংকালে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অমুক দিনে তাহার কালপূর্ণ হইবে। ঐ দিন সমাগত হইলে ইনি সন্ধার প্রকালে উপযুক্ত হানে আদিরা যোগাদনে উপবিষ্ট হন ও হিরভাবে দেহত্যাগ করেন। ইনি ২৮০ গুই শত আশা বংসর পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। ইনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দুবীতিতে পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দুধর্মেরই চরনাংকর্য দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রণীত উপদেশপূর্ণ "মহাবাক্য রত্মাবলী" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

## নারায়ণ স্বামী

১৮৩৭ শকাব্দের চৈত্র মাদে শুক্লানবসীতে (১৭৮০ খুষ্টাব্দে ) অংহাধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে "চুপিয়া" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে নারায়ণ স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ। হরিপ্রসাদ নামবেদীয় কৌথুমী শাখার সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বনখাম, রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারাম নামে তিন পুত্র ছিল। বনখামের বয়স বথন দশ বৎসর, তথন ইহার পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। পিতা-মাতা পরলোক গমন করিলে ইহার মনে এরূপ বৈরাগ্য জন্মায় যে, ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে তীর্থ পরিভ্রমণে বহির্পত হন। ইনি বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কাণীধাম, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে জটাকৌপীনধারী, মুগচর্ম্ম-ব্যবহারী হইয়া পডেন। বিবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া ইহার এরূপ জ্ঞান জিমিয়াছিল যে, কুটতর্কসকল অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ১৯ বৎসর বয়সের পর তিনি কার্মিয়াগড় প্রদেশে উপস্থিত হন. পরে জুনাগড়ের নিকট শ্রীলোজ গ্রামে আসিয়া রামানন্দী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। রামানন্দ স্বামী ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া অতি যত্নের সহিত নানাবিধ বিষয় উপদেশ দেন। রামানন্দ স্বামী যথন দেখিলেন, ঘন্তাম সর্ববিষয়ে উপযুক্ত হইয়াছে, তথন তিনি ইহার ঘন্তাম নাম প্রিবর্তন করিয়া নারায়ণ স্বামী নাম প্রদান করেন।

রামানল স্থামী দেহরক্ষা করিলে নারায়ণ স্থামী তাঁহার পদপ্রাপ্ত হন। ১৮০৪ পৃষ্টান্দে ইনি এইরূপে রামানলী সম্প্রদায়ের আচার্য্য হন। ১৮০৪ পৃষ্টান্দে ইনি আপন শিষ্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আক্ষানাবানে গিয়া আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। ১৮১১ পৃষ্টান্দে ভাউনগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৮০০ শত শিষ্য প্রাপ্ত হন। ইহার ধর্মোপদেশে বস্তু পশুপক্ষীদিগেরও মনে বর্ম্মতার জাগরুক হইত। ১৮২৯ পৃষ্টান্দে নারায়ণ স্থামী গড়হজ গ্রামে "দাদাকাছরের দরবার" নামক মন্দির নির্মাণ করাইতে করাইতে জ্যুষ্ঠ মানের শুক্রাদেশনীতে দেহরক্ষা করেন। শিষ্যগণ তাঁহার দেহ দাহ করিয়া তত্নপরি এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া তত্মধ্যে ইহার পদচিছ স্থাপন করেন। মৃত্যুকালে ইহার সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু বর্তুমান ছিল।

## রামদাস স্বামী।

মাজ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ক্লফানদাতীরে জান্ত নামক কোন গ্রামে ওয়াজাপন্ত নানধারা জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তহার পত্নী রাণ বাঈ, অতিশয় দেবভক্তিপরায়ণ। ছিলেন। দেবতাদিগের অনুগ্রহে রাণ বাঈ ১৬০৮ গুষ্টাকে স্থলক্ষণসম্পন্ন এক পত্র প্রদাব করেন। স্থাজীপত্ত ও রাণ্ বাই শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, দেইজন্ম ইহারা পুত্রের নাম রামদাস রাথেন। পঞ্চ বংসর বয়সের সময় রামদাসের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরার্থতে ঐ সময় হইতে ইহার ধর্মে মতি জন্মে। রাম্দাস নোবন সীমান উপস্থিত হইলে, ইঁহার আত্মীর-স্বজনেরা হহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের দিবস পাত্র আত্মীয়-স্বজন ছারা পরিবেষ্টিত হইয়। পাত্রী-গ্রহে উপ্তিত হন। বিবাহের সময় উপ্তিত হইলে পাছে গুভলগ্র ন্ত্রই ইয়া যায়, এই ভয়ে পুরোহিত মহাশয় কন্তাকর্তা ও সন্তান্ত ব্যক্তি-দিগের প্রতি "দাবধান" এই বাকা প্রয়োগ করেন। পুরোহিতের এই বাক্যে সকলেই ব্রিয়াছিলেন যে, বিবাহের সমন্ন উপস্থিত হুইতেছে, পাছে লগ্নপ্ত হুইয়া বায়, এই জনা উনি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু রাম্নাসের মনে অন্য ভাবের উদয় হয়। তিনি, ব্রিয়াছিলেন যে, উ "সাবধান" বাক্য পুরোহিত মহাশর আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। সংসারবন্ধন অতি ছঃথজনক, ইহাতে স্থাও শান্তির লেশমাত্র নাই। আনার সেই সময় উপস্থিত দেখিয়াই পুরোহিত মহাশয় আমায় ঈঙ্গিতে সাবধান হইতে বলিলেন। রামদাস মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

রামদাদের পিতা সভাত্তে অপমানিত হইয়া পুত্রের অন্থ্য করেন ও পুত্রকে নানামতে বুঝাইয়। বাটা প্রত্যাগমন করিতে বলেন। রামদাদে পিতার মুক্তি ও উপদেশপূর্ণ বাকাদকল শ্রবণ করিয়া বলেন, "আমি ভোজনে প্রস্তুত হইয়ছিলান, কিন্তু ভোজাদ্রের বিষ্টিনিত জানিয়া উষ্টার্থনাগ করিয়াছি। কানরিপু চরিতার্থ করিবার জন্মই লোকে বিহাহ করিয়া থাকে: বিশেষ স্কন্তরী স্ত্রার জন্ম লোকে লালায়িত। মৃত্রাজিরা দেই স্ত্রাক্তরা দেই স্থাকে পালন করিতে করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবন অতিরাহিত করে। জন্মন্ত কাল তাহাদের শিথাক্ষণ করিতেছে জানিয়াও প্রস্তুর হয় না। অত্রন প্রমার্থহানিজনক অকিঞ্ছিৎকর বাকাদকল আমাকে প্রয়েগ করা আপনার উচিত নয়। আপনি গ্রহে প্রত্যাগমন করেন, আমিও শ্রীরান্চল্লের উদ্দেশে প্রস্তান করি। স্থাজীপত্ত পুত্রের মনে ইরাগ্যের উদ্ধু হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ভর্মোৎসাহে গ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রামদানও পিতার অনুমৃত্তি লইয়া তপ্রস্থার্থ গ্রন করেন।

রামদাস স্বামী কয়েক বংসর কাল কঠোর তপ্রভা করিয়া সিদ্ধ হন।
হনি রামভক্ত ছিলেন পলিয়া, ভগবান ইহাকে জীরামচলের সেই
নবছকাদলগ্রামমূর্তিতে দশন দেন। এইরপে কথিত আছে যে, রামদাস
পাণ্ডারপুর নামক কোন তীর্থে গমন করিয়া দেখেন যে, তথাকার দেবমন্দিরে জীরুফমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইনি যেই বিগ্রহ দশন করিয়া রামচল্রের
মৃত্তি ধ্যান করেন। ভক্তের হরি, ভক্তের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিবার জঞ্
ইহাকে জীরামচল্র মৃত্তিতে দশন দিয়াছিলেন।

পাণ্ডারপুর হইতে ইনি জান্ত নগরীতে আগমন করেন ও তথা হইতে "দাটারার" অন্তর্গত চাপরা গ্রামে আগনন করেন। এই স্থানে ইনি একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীবামচন্দ্রের মূর্ভি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি যে একজন প্রধান সাধুপুরুষ, তাহা সকুলে অবগত হইলে ঐ স্থানে জনসমাগন হইতে থাকে। লোকজনের যাতারাতে ইহার কার্য্যে ব্যাথাত জন্মাইতে থাকায়, ইনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্বত-ওহায় গমন করেন।

বামীজীর যশোসোরত দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হুইলে আদি পেশোয়া নূপতি শিবজী ইহার সহিত উক্ত মন্দিরে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিন্তু সাক্ষাৎ না পাওয়ার ভর্মনোরথ হুইয়া ফিরিয়া যান ও বামীজীর উদ্দেশে নানাস্থানে লোক প্রেরণ করেন। অনন্তর শিবজী গোদাবরী নদার তীরবর্ত্তী "নাসিক" নামক স্থানে ইহার সাক্ষাৎলাভ করেন ও দীক্ষাপ্রার্থী হন। কিন্তু স্বামীজী ইহাকে দীক্ষিত না করিয়া এই মাত্র বলেন, "বৎস! তোমাকে সর্বানা রাজকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিতে হুইবে, অত্রব তোমায় কিরপে দীক্ষিত করিব ?" শিবজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। দীক্ষিত হুইবার জন্ত নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় স্বামীজী তাঁহাকে আপ্রনার পাদোদক দিয়া সেই স্থান হুইতে প্রস্থান করেন। শিবজীর গুরুত্তি অতি প্রবল ছিল। তিনি কোন বিপদের স্থচনা দেখিলেই গুরু রামদাস স্বামীকে মনে করিতেন ও তাঁহার নিকট গিয়া বগাবথ সমস্ত ব্যক্ত করিতেন।

বে সময়ে নোগলের। তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি তাঁহার গুরু রামদাস স্থামীর নিকট গমন করেন। রামদাস স্থামী চিস্তাযুক্ত শিবজীকে দেখিয়াই বলেন, "শিবজি! তুমি এখানে কি জন্ত আদিলে? তুমি কোন চিস্তা করিও না, মুদ্ধে প্রস্তুত হও, এ মুদ্ধে তুমি জয়ী হইবে।" শিবজী গুরুর মুথে হঠাৎ এরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রশিপাত করেন। স্থামীজীর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল;—শিবজী ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।

রামদাস স্বামী বোগবলে অনেক অমান্ত্যিক কার্য করিয়া গিয়াছিলেন।
এরপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক সময়ে জলশূন্য স্থানে অক্তর্থপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া কতকগুলি পিপাসার্ত্তকৈ অপরিমিত
পরিমার পানীয় জল পান করাইয়াছিলেন। ১৫৭৭ শকান্দের জ্যৈত্তনাসে
ইহার জননীর মৃত্যু হয়। স্বানীজী ইতিপূর্ব্বে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া
নাতার সদগতির জন্ম মৃত্যুর একদিবস পূর্বে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন।
স্প্রকায়া রামদাস-জননী জানিতেন না যে, কয়েক ঘটাকাল পরে তাঁহার
জীবনান্ত হইবে। বহুদিবস পরে মাতা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া
বলিয়াছিলেন, "রামদাস! এতদিন পরে কি তোর ছয়্পনী জননীকে
মনে পড়িল ?" মাতার এই কথা শ্রণ করিয়া রামদাস বলিয়াছিলেন,
"মা! কাল আর তোমায় দেখিতে পাইব না, সেইজন্ম আমি একবার
তোমার চরণ দশন করিতে আসিয়াছি।"

• শিবজী নিজ গুরুর সম্মানার্থ ১৫৭২ শকাব্দে গ্যারোনি নামক স্থানে একটী মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রামদাসের "আঞ্জরাই" নামী দেবী, ঐ মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহাত্মা রামদাস স্বামী ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। ইনি অনেক গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "দাস-বোধ" ও মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোকই স্ক্রিথ্যাত।

### ভাক্ষরানন্দ সরস্বতী

১৮৯০ সমতের আহিন মাসে গুক্রাসপ্রমা তিথিতে অন্ধর্যতি সময়ে কাণপুৰেৰ অন্তৰ্গত "মৈথেলালপুৰ" গ্ৰামে মহাত্মা ভাস্কৰানন্দ সৱস্বতী জন্মগ্রহণ করেন। তহার পিতার নাম মিশ্রলাল মিশ্। ইহারা সাম-বেদীয় কনৌজ ত্রাহ্মণ। মিশ্রলাল সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও প্রাণে তাঁহার বিশেষ বাংপত্তি ছিল। মহাত্রা ভাসরানন স্বামী জন্ম-গ্রহণ করিলে, মিশ্রলাল পুত্রের নাম "মতিরাম" রাথেন। অষ্টম বৎসর বয়দে মতিরামের উপন্যুন হয়। ঐ সময়ের প্রচলিত রীতানুসারে মিশ্রলাণ মতিরামকে পাঠাভ্যাদের জন্য গুরুগ্রে পাঠাইয়া দেন। যত ও অধ্যবসায়ের গুণে সপ্তদশ বৎসর বয়সে মতিরাম একজন অদ্বিতীয়, পণ্ডিত হইয়া উঠেন ৷ মতিরামের বয়স যথন দাদ্শ বংসর, সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ বংসর পরে একটা পুত্রসন্তান জনো: কিন্তু পুত্রটা কালের কুটিল-কটাক্ষে পতিত হওয়ায় শৈশবেই ইহ-লীলা সম্বরণ করে। পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মতিরামের মনে বৈরাগোর উদয় হয়। তিনি ঐ সময়ে সংসারাশ্রন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপথে ধাবিত হন। গৃহ হইতে বহিন্ত হট্যা প্রথমে ইনি উজ্জ্ব-য়িনী নগরে আইসেন : এই স্থানে উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট যোগমার্গ-নিদর্শক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। কয়েক বংসরকাল উজ্জানী নগরে বসবাস করিয়া মতিরাম গুজুরাট ও মাল্র দেশে গমন করেন। তথায় সাত বংসর কাল বাস করিয়া সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধায়ন করিবার পর, তিনি উজ্জায়নীতে

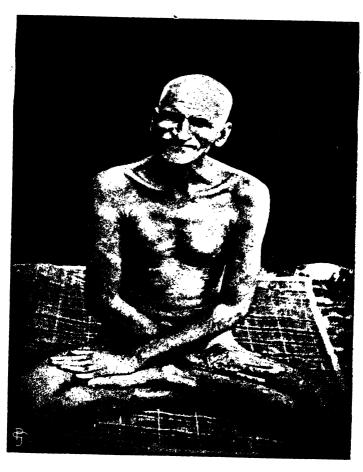

ভাসরানন্দ সরস্বতী

Lakshmibilash Electric Printing Works

তাবৰ্ত্ত করেন। ঐ সময়ে প্রদিদ্ধ পরমহংস শ্রীপূর্ণানন্দ সরস্বতার সহিত ইহার সাক্ষাং হয়। পূর্ণানন্দ সরস্বতা, মতিরামকে উপযুক্ত পাত্র দেপিয়া, দাফিত করেন ও মতিরাম নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীস্বামী ভাঙ্গরানন্দ সরস্বতা," এই নাম প্রদান করেন। ঐ সময়ে মতিরামের বয়স সপ্রবিংশতি বংসর মাত্র হইয়াছিল। ভাঙ্করানন্দ স্বামা ঐ আশ্রমে কিছুদিবস বাস করিয়া কাশাধামে আগমন করেন। কাশীর ছ্বাবাড়ার নিকটয় আলমে গাকিয়া ফতেপুরের অন্তর্গত অশনিপুরে আইদেন ও তথা হইতে কালপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন। ইহার কিছুদিবস পরে, স্বামাজী কেবলমাত্র কৌশীন পরিবানে ভারতের সকল তার্থ পরিলম্ব করিয়া, কাশাবামের সেই আনন্দবাগের আশ্রমে পূন্রায় আগমন করেন। কথিত আছে, ভারতের প্রায় সকল তীর্থ তিনি দর্শন করিয়া ছিলেন।

দরিকাশ্রনে ঘাইবার সময় পথিমধ্যে তুষার পতন হওয়ায় স্বামীজ্ঞী অত্যন্ত কন্ত পাইয়াছিলেন। শীতে তাঁহার সমৃদ্য় অন্ধ অবশ হইয়া গিয়াছিল ও তিনি পথিনধাে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সেবা-শুক্রাঝা করিবার জন্য সঙ্গে কেইই ছিল না। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে, এক মহাজন সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন তিনি উঁহার ঐরপ বিপয়াবস্থা দর্শন করিয়া সেবা-শুক্রাঝার ঘারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই স্থানে সাধু অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বেদান্ত-বিদ্যায় সাধু অনন্তরামের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সয়্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হরিছারের কোন নির্জন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাধু অনন্তরাম, ভাস্করানন্দের সমাগমে অতিশয় স্বথী হইয়াছিলেন

এবং তৃইজনে ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরম্পর স্ক্রানন্দিত হইতেন।
এইরূপে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছিল। হরিদ্বার
ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় কাশীধামের আনন্দবাগে আগমন করেন।

স্বামীজী আনন্দ্ৰাগে আসিয়া ১৯২৫ সম্বতে কৌপীন পৰ্য্যন্ত প্রবিত্যাগ করেন। একদা শীতকালে কাশীবাসী বিদ্বংমগুলী ও রাজ্যবর্গ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিয়া-ছিলেন, "গুরুদেব। শীতকালে সকলেই বস্ত্রদারা গাত্র আচ্ছাদন করিয় থাকে, কিন্তু আপনি কঠোর শীতঋততে অনাবৃতগাত্রে দিবারাত্র যাপন করেন। আমরা আপনাকে অন্তরোধ করি যে, আপনি গাত্রবস্ত গ্রহণ করিয়া শীত হইতে দেহরক্ষা করন।" তাঁহাদের কথায় স্বানীজী উত্তর করেন. "সমীচীন ব্যক্তি যে বস্তু একবার ত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন না" স্বামীজী ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজ্জন স্থানে বাস করিতেই ভালবাসিতেন। কিন্তু ইনি নিজ্জন ভাল-বাসিলে কি হয়, ইহার যোগ ও তপস্থার খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ার তীর্থাত্রীর ভার অজস্র জনমণ্ডলী ইহাকে দর্শন করিবার জন্ত তথায় আগমন করিত ৷ ইহার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ হইতে পূর্ণকূটীরবাসী দরিদ্র পর্যান্ত অনেকেই ইহার নিকট দীক্ষিত হন ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভাস্করানন্দ স্বামীর লক্ষাধিক শিষ্য হইয়াছিল। কেবল দেশস্ত ভক্তজনেরাই যে ভাস্করানন স্বামীর মহিমা বঝিয়াছিলেন এমন নহে, নব্য সভ্যতম স্থাশি-ক্ষিত ইয়োরোপ ও আমেরিকার মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

তপোপ্রভাবে ভাঙ্গরানন্দ স্বামীর অনেক অমান্ন্রী ক্ষমতা জন্মিয়া-ছিল। কিন্তু তিনি ঐশিক ক্ষমতা সকল প্রকাশ করিতেন না। ছই একটা ঘটনায় যাহা প্রকাশ পাইত, তাহাতেই তাঁহার ক্ষমতার বিষয় ব্রিতে পারা যাইত। আমরা এই স্থানে তাঁহার কয়েকটা ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিলাম।

বড়হর নগরের বেদশরণ কুমারীর কোন অভিষ্টাসিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যং ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেইমত কার্য্য সিদ্ধি হওয়ার তিনি লক্ষাধিক টাকা লইয়া স্বামীজীকে উপহার দিবার জন্ম গমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী ঐ অর্থ গ্রহণ না করায় তিনি তাহার দারা আনন্দ্রাগ উন্থানের সন্নিকটে এক স্থবৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; তাহার এক প্রকোঠে স্বামীজীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

শাতলপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি কাশাধানে বাস করিতেন তিনি স্বামাজীর শিষ্য ছিলেন। এক দিবস তাঁহার এক পুত্র দিতল বাটীর ছাদ হুইতে পড়িয়া গিয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শাতলপ্রসাদ স্বামাজীর ক্ষমতার বিষয় জানিতেন, স্কৃতরাং তিনি ডাক্তারদিগের নিকট গমন না করিয়া গুরুজীর নিকটে আগমন করেন। স্বামাজী শিষ্যকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলেন, প্রসাদ! এই গঙ্গাজলটুকু তোমার ছেলেকে খাওয়াইয়া দিও, তোমার ছেলে আরোগ্য হইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না। শীত্রপ্রসাদ ঐ জল তাঁহার পুত্রকে খাওয়াইবার পর হইতেই পুত্র ক্রমে স্কৃত্ব হইতে থাকে, এবং অতি অল্প দিবদের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে।

এই কলিকাতা সহর হইতে কোন এক ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং যোগশিক্ষা করিবার জন্ম গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে স্বামীজী তাঁহাকে

বলেন, "তোমার এখনও দীক্ষা লইবার সময় হয় নাই। তুমি না বলিয়া গুপ্তভাবে আমার কার্চে আসিয়াছ। তোমার গভধারিণী, তোমার সংপ্রিণা, তোমার পূত্র-সন্তানেরা তোমার জন্ম অত্যন্ত কাতর হই-য়াছে। তুমি এখন ফিরিয়া যাও, কয়েক বংসর পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। "ঐ ব্যক্তি স্বামীন্সীর কথা গুনিয়া অত্যন্ত বিশ্বিত হন, পরে আপনার মনোভাব গোপন করিয়া বলেন, "প্রভো। আমার স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি সকলেই আছেন সতা, কিন্তু আমি তাহাদের অনুমতি লইয়া আসিয়াছি।" স্থানীজী বলেন, "তুমি অনুমতি প্রাথনা করিয়াছ সতা, কিন্তু তাঁহারা তোনায় এ কাষ্টো অনুমতি দেন নাই। তুনি ভাঁহাদের উপর বিরক্ত ২ইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তোমার সংসার ত্যাগ করিবার আরও একটা কারণ আছে, সেটা বলিয়া তোমায় লজিত করিতে চাই না। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার এখনও আকাজ্ঞা মিটে নাই।" স্বামীজীর কথায় তিনি বলেন, "প্রভু। আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি সংসার ত্যাগ করিতে ক্রতসঙ্কল্ল হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার আর অন্ত কোন কারণ নাই।" স্বামীজী ভাঁহাকে পুনরায় বলেন, "আচ্চা, তুমি তোমার পার্শ্বের বার্টার কোন রমণীয় 'প্রতি আসক্ত হইয়াছিলে কি ? তুমি যাহার সর্কনাশ করিয়াছ. সেই কোমার জ্ঞানদাত্রী। তাহারই কথায় তোমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।" স্বামীজীর অতাদ্ভূত ক্ষমতা দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তি তাঁহার চরণ তুইখানি জড়াইয়া ধরেন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ম ব্যাকলতা প্রকাশ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক ব্যাইয়া বলেন আচ্চা. তোমায় দীক্ষিত করিব; কিন্তু তোমাকে এথনও কয়েক বৎসর কাল সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবে।" সেই ব্যক্তি তাহাতেই সম্মত হন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, একটী শুভদিন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে

দীক্ষা দেন এবং যোগসম্বন্ধীয় কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সেই উপদেশের সারাংশ এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া যোগসাধন করিলে যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, এমত নহে, সংসারী এবং উদাসীন উভয় যোগী যদি চিত্ত ও মনকে স্থির রাথিতে পারেন, তবেই তাঁহার সাক্ষাৎ পান। মানবের সকল গুণই আছে। মনুষ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছয় থাকায় সে সমস্ত গুণ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। যোগ দ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করা যায়। যোগবলসম্পন্ন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই।

প্রশ্ন—যোগ কাহাকে বলে ?

উত্তর—বেদশাস্ত্রে যাহা ধ্যান বলিয়া কথিত হয়, তাহাকে অস্তাস্থ শাস্ত্রকারকগণ যোগ শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কতকগুলি ক্রিয়াম্ছান দারা সেই যোগ লাভ করিতে হয়; উহাদিগের মধ্যে সমাধিই সর্বপ্রধান। সমাধি বলিলে—বহিবিষয়ে প্রসক্ত অস্তঃকরণকে একস্থলে গুটাইয়া লওয়া ব্রায়। সেই গুটাইবার কেল্রস্থলটা পরমার্থ পদার্থ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এইরূপে চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া পরমান্মাতে স্থিত হইলে জীবান্মা ও পরসান্মার \* ঐক্য হইল বলা যায়। এজন্য প্রচলিত কথায় পরমান্মার সহিত জীবান্মার ঐক্য করাকে যোগ বলে।

প্রশ্ন—যোগশিক্ষা করিতে হইলে কি কি বিষয় জানা আবশুক ?

উত্তর—যোগাভ্যাদে প্রথমতঃ একজন গুরু আবগুক। পরে মন স্থির করিবার জন্ম নিজের অবস্থাতে সম্ভষ্ট হওয়া চাই, উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করা চাই। মনস্থির না হইলে, যোগে অধিকার হয় না। ইহার পর কামাদি রিপু ত্যাগ, নিম্পৃহতা, পরমত্রক্ষে চিড সমর্পণ ইত্যাদি আবশুক।

জীবাক্সা—প্রাণ এবং পরমাক্সা—ঈবর।

আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা এবং সমাধি আবশুক। যোগে বসিবার পূর্ব্বে নিয়মাদি অভ্যাস করিতে হয়।

প্রশ্ন-নিয়ম কাহাকে বলে ?

উত্তর—শান্তি, সম্ভোষ, আহার ও নিদ্রার অন্পতা; সর্কবিষয়ে সর্কানা উদাসীন ভাব, যথালাভেই তৃপ্তি, নিস্পৃহতা, চিত্তস্থিরতা এবং প্রমত্রন্দ্রে চিত্তসমর্পণাদিকে নিয়ম বলে। নিয়মের প্র দেহজ্ঞান হওয়া আবশুক।

প্রশ্ন—দেহজ্ঞান কাহাকে বলে ?

উত্তর— যাহা হইতে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও প্রাণ অপানাদি একত্র মিলিত হয়, তাহাকে দেহ বলে। দেহ মধ্যে সর্বান্তদ্ধ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্লয়ুমা এই তিনটী নাড়ী প্রধানা এবং ইহারা উর্দ্ধগামিনী। আর গান্ধারী, প্রসরা, হস্তিজিহ্বা, যশা, অলম্বশা, কুহু এবং শজ্মিনী নাড়িসমূহ সর্বাশরীরে, দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। এই দশ্টী নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্বাশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

শরীরে দশ প্রকার বায়ু আছে। উহার মধ্যে প্রাণ-বায়ু হৃদয়ে, অপান গুন্থে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, ব্যাণ ও ধনঞ্জয় সর্ব্ব শরীরে, নাগ উদগারে, কুর্ম্ম উন্মীলনে, ক্লকর ক্ষুৎক্তে এবং দেবদত্ত জৃন্তণে অবস্থিতি করিতেছে।

প্রশ্ন-ষ্টুচক্র কাহাকে বলে ?

উত্তর—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টী চক্র দেহমধ্যে আছে। উহাদিগকেই ষট্চক্র বলে। যোগে বসিতে হইলে আসন ও মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে হয়।

প্রশ্ন-আসন কাহাকে বলে ?

উত্তর-—বসিবার রীতিকে আসন বলে। আসনাদি অভ্যাস করিতে

করিতে মনের যে ছম্প্রবৃত্তিগুলি পরিত্যাজ্য, তাহা আপনি মন হইতে পলায়ন করে এবং আসন অভ্যাস হইলে মেরুদণ্ড স্থির হয়। মেরুদণ্ড স্থির না হইলে সমাধি হয় না।

প্রশ্ন—আসন কত প্রকার ?

উত্তর—আসন চতুরশীতি প্রকার। তাহার মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভন্ত, ও স্বস্তিক এই চারিটী আসনই প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থিরমনে স্পৃহাশৃষ্ট হইয়া ভক্তির সহিত অতি গোপনে আসনে উপবেশন করিয়া যোগ্যাভ্যাস করিতে হইবে; নচেৎ মনস্থির হয় না। কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না যে তুমি কোথায় কি করিতেছ। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্ত নহে, কারণ অজ্ঞলোকে ইহার ফলের কথা শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আসনাদি অভ্যাস করিতে বসিলে, তাহাতে কুফল ব্যতীত স্কুফল পায় না। স্কুতরাং যোগ অনিষ্ঠপ্রদ ও মিথাা বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রশ্ন—সিদ্ধাসন কাহাকে বলে ?

উত্তর—যত্নসহকারে মেরুদণ্ড সরল করিয়া একটা পাদমূল দ্বারা গুহুদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিবে এবং অপর পাদমূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপন করিবে, পরে স্থিরচিত্তে পরমন্ত্রন্ধে মন সমর্পণ করিয়া উর্দ্ধনেত্রে ক্রযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, প্রাণায়ামামুষ্ঠান করিয়া পরমত্রন্ধকে ধ্যান করিতে হইবে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে।

সমত্ত্ব দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপরে এবং বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপরে স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্ত দারা পৃষ্ঠদেশ হইতে বামপদের রুদ্ধাস্কৃষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দারা ঐরপে দক্ষিণ পদের রুদ্ধাস্কৃষ্ঠ ধরিয়া মেরুদণ্ড সরল করিবে। পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া ছই চক্ষ্ক্ দারা এক সময়ে নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে প্রাণায়ামাস্কুষ্ঠান করিয়া পরমত্রক্ষ ধ্যান করিতে হইবে; এই রূপ ক্রিয়াকে পদ্মাসন বলে।

দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়া দক্ষিণ পদ বাম উরু ও জাতুর মধ্যে এবং বাম পদ দক্ষিণ উরু ও জাতুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান-পূর্ব্বক পরমত্রন্ধে চিত্তস্থাপন করাকে স্বস্তিকাসন বলে।

দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়া গুল্ফ্বয় বিপরীত ভাবে কোষের নিম্নভাগে স্থাপন করিয়া বাম হস্ত দারা পৃষ্ঠদেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দারা ঐরূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে হইবে। পরে কণ্ঠ সঙ্কোচ করিয়া বক্ষোপরি চিবুক স্থাপন করতঃ চক্ষুদ্বর দারা এককালে নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণামাম্মুষ্ঠান-পূর্ব্বাক পরমত্রন্ধ চিম্ভা করিতে হইবে; ইহাকে ভদ্রাসন বলে।

এই চারিটী আসনের যে কোন আসনে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই তাহার আসন সিদ্ধ হইল। এইরূপে যোগ-সাধন করিতে করিতে আপনিই সমাধি হইবে। উষাকাল এবং সন্ধ্যা-কালই যোগের প্রশস্ত সময়।

প্রশ্ন-মুদ্রা কত রকম আছে, আর তাহাদের নামই বা কি ৭

উত্তর—মুদ্রা পঞ্চবিংশতি প্রকার। তাহার মধ্যে মহামুদ্রা, থেচরী, শক্তিচালনী, মহাবন্ধ, বিপরীতকরণী, জালন্ধরবন্ধ, মহাবেধ, উড্ডয়ন, মূলবন্ধ এবং বজ্রোণী প্রধান।

বাম গুল্ফ দ্বারা গুহুদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া, দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা চরণাঙ্গুলি ধরিতে হইবে। পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করিয়া তুই চক্ষু দ্বারাই একবারে ক্রয়ুগলের মধ্যভাগ দেখিতে হইবে। ইহাকেই মহামুদ্রা বলে।

জিহ্বাকে প্রথমতঃ নবনী দ্বারা দোহন করিয়া টানিয়া এরপ দীর্ঘ করিতে হইবে যে, অনায়াদে তদ্বারা ক্রমধ্যভাগ স্পর্শ করা যায়। জিহ্বা ক্রমধ্য স্পর্শোপযোগী হইলে নিভূত স্থলে গমন করিয়া ব্জাসনে উপবেশন করিবে; পরে জ্বন্ধের মধ্যভাগে দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে উর্দ্ধদিকে উথিত করিয়া জিহ্বামূলের উর্দ্ধে তালুপ্রদেশস্থ অমৃতকৃপে সংযুক্ত করিয়া সংযতচিত্তে পরমব্রহ্মকে চিস্তা করিতে হইবে। এইরূপ করাকে পেচরী-মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহার দেহ সর্ব্ধদাই পবিত্র থাকে এবং মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন হয়।

আধারকমলে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা কুগুলীশক্তিকে জাগরিত করিয়া অপান বায়তে আরোহণ করাকে শক্তিচালনী মুদা বলে। এই মুদ্রা সর্বাসিদ্ধিপ্রদায়িনী। এই মুদ্রা অভ্যাস করিয়া কুগুলীশক্তিকে জাগরিত করিতে পারিলে ব্রহ্মনার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-পথ উদ্যাটিত হয় ও জীবের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। একথানি শুত্র বস্ত্রথণ্ড দারা নাভি বেষ্টন করিয়া অঙ্গে ভুমাদি মাথিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন করিবে। পরে নাসিকা দারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিতে হইবে এবং যতক্ষণ ঐ বায়ু স্বয়্মা নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে, ততক্ষণ গুহুদেশ আকুঞ্চন করিতে হইবে। এইরূপে কুন্তক দারা বায়ু আবদ্ধ করিলে কুণ্ডালিনী জাগরিতা হইলে কোন বিশেষ গুপ্তগৃহে গমন করিয়া শক্তিচালনী-মুদ্রা সাধন করিতে হয়।

দক্ষিণ চরণ বাম উরুর উপরে রাথিয়া গুছু আকুঞ্চন করিয়া অপান বায়ুকে উর্দ্ধগত করিবে ও নাভিস্থ সমান বায়ুর সহিত একত্র করিবে, পরে হৃদয়স্থ প্রাণ-বায়ুকে নিম্নগামী করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠর মধ্যে কুস্তক দারা আবদ্ধ করিবে। ইহাকে মহাবন্ধ বলে। ইহা অভ্যাস করিলে সুধুমার মধ্যভাগে বায়ু যাতায়াত করে এবং চিত্ত সদানন্দ থাকে।

তালুমূলে চক্রনাড়ী এবং নাভিমূলে স্থ্যনাড়ী অবস্থিত। সহস্রার নির্গত স্থা নাভিমূলস্থ স্থ্যনাড়ী পান করেন বলিয়া জীবের মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাড়ী সেই স্থা পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। বিপরীতকরণী মুদাদ্বারা চন্দ্রনাড়ীকে সেই স্থা পান করান যায়: মৃত্তিকায় মন্তক রাথিয়া, হস্তদম পাতিত করিয়া পাদ্যুগল শৃন্তে তুলিয়া কুম্ভক করাকে বিপরীতকরণী-মুদ্রা বলে।

কণ্ঠ সংকোচ করিয়া এবং বক্ষঃস্থলে চিবৃক স্থাপন করিয়া পরমত্রক্ষ ব্যান করাকে জালন্ধরবন্ধ বলে। ইহার দ্বারা সহস্রার নির্গত স্থবা উর্দ্ধাণানী হয়।

কুস্তক যোগে নাভির নিমন্থ নাড়িসমূহকে নাভির উদ্ধে উত্তোলন করাকে উড্ডয়নবন্ধ বলে। ইহার দারা শরীর রোগহীন হয় এবং দেহস্থ বায়ু শুদ্ধ হয়।

মহাবন্ধ ও উড্ডয়নবন্ধ অন্প্রচান করিয়া কুন্তক যোগে বায়ুরোধ করাকে মহাবেধ বলে। ইহা দারা স্থয়ুমা পথস্থ বায়ু ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে।

স্থিরভাবে হস্ততলদ্ধ মৃত্তিকার উপর রাখিয়া চরণদ্ধ এবং মস্তক শূন্তে উত্তোলন করিয়া পরমত্রন্ধ ধ্যান করাকে বজোণীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে সহজেই সিদ্ধ হওয়া যায়।

প্রশ্ন-প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হইবে ১

উত্তর—প্রথমে কোন একটা আসনে উপবেশন করিয়া পরমন্ত্রহ্মরত হইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুণ্ঠদারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া পূরক অর্থাৎ বীরে বীরে বাম নাসা-পথ দারা ওঁ মন্ত্রে বায়ু পূরণ করিবে। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দারা বাম নাসা টিপিয়া সেই বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া শরীরস্থ পাপ পূরুষের সহিত দেহ শোধন করিবে এরং দেহকে ব্রহ্মময় চিস্তা করিয়া পূরক সংখ্যার চতুগুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিয়া কুস্তক অর্থাৎ খাসরোধ করিবে। ইহার পর পূরক সংখ্যার দিগুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া দিয়া, ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে অর্থাৎ ছাডিয়া ক্রিয়া



ভাস্করানন্দ থানার দেহরক্ষার পর শিষ্যের। যেরূপ তাহাকে পুশ্পের ধারা সাক্ষাইয়া ছিলেন।

Lakshmibilas Press.

পুনরায় ঐরপ অবস্থাতেই বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ বাম নাসিকা টিপিয়া পূরক, উভয় নাসিকা টিপিয়া কুম্বক এবং বাম নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া রেচক করিবে। এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে দেহ পবিত্র, জ্যোতির্দ্ময় এবং বায়্পূর্ণ থাকে। অন্তঃ তুইশত গণনাকাল পর্যান্ত কুম্বক অভ্যাস করিবে।

ধ্যান হই প্রকার—স্থূল ও স্ক্রন। মন্ত্র দারা রূপাদি বর্ণন করিরা যে ধ্যান করা যায়, তাহাকে স্থূল-ধ্যান বলে। আর মন্ত্র-শৃত্য ধ্যানকে অর্থাৎ মানসপটে ব্রহ্মরূপ অঙ্কিত করিরা তলগত থাকাকে স্ক্রন্থান বলে। স্ক্রন্থানে মন্ত্র হইরা যোগবলে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পরিত্যাগ করিরা পরমন্ত্রক্ষে চিত্ত স্থিব করাকে সমাধি বলে। সমাধি সময়ে চিত্ত পৃথিবীর সহিত সংস্কৃত থাকে না, স্কৃতরাং তথন আর পার্থিব জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না।

স্বামীজী ১৯৫৬ সম্বতের (ইং ১৮৯৯ সালের ) ২৫শে আষাঢ় রবিবার রাত্রি ছই প্রহরের সময় সমাধি অবস্থাতে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ বুলেন, বিস্ফচিকা রোগেই ইহার জীবনাস্ত হয়। মৃত্যুর রাত্রে সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে স্বামীজী তাঁহার আশ্রমস্থ শিষাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া-ছিলেন, "বংসগণ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে—অন্ত রাত্রেই এই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবে।"

সামীজীর জীবনাস্ত হইলে, শিষ্যগণ তাঁহার দেহ ভাগীরথীর জলে স্নান করাইয়া ভাগীরথীর তীরে দাহ করেন। দাহাস্তে অবশিষ্টাংশ অন্থি ও কিছু ভত্ম একটা প্রস্তরপাত্রে সংস্থাপন করিয়া আনন্দবাগে সমাধি দেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহার দেহ দাহ করা হয় নাই; কেবল স্নান করাইয়া, প্রস্তর আধারে সংস্থাপন করিয়া আধারসহ সমাধি দেওয়া হইরাছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কাণপুরনিবাস। গয়াপ্রসাদ নামক একজন ভক্ত স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

স্বামীজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহার প্রধান শিষ্য "ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা" নামক একটা বিভালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিভালয়ে বেদ, বেদান্ত, স্থায়, মীমাংসা জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

স্বামীজী জগতের কল্যাণহেতু অতি হুম্প্রাপ্য "স্বরাজ্যসিদ্ধি নায়ক" নামক একথানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাণ্ডয়া যায়।

## দয়ানন্দ সরস্বতী।

মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশের মর্ভিনগরে \* এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা † শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শিবোপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ইহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায়, ইনি স্থানে স্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করিলে নাম-করণ সময়ে ইহার পিতা ইহার নাম মুলশঙ্কর রাখেন।

মৃলশঙ্কর অত্যস্ত মেধাবী ছিলেন। পঞ্চম বৎসর বয়ংক্রমকালে ইনি বর্ণশিক্ষা করিয়া বেদের বহুসংখ্যক মন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুতর অংশ অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। অষ্টম বৎসরে ইহার উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময় হইতে ইনি বিশেষরূপে শাস্ত্রাদি পাঠ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করি-তেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি বেদের বহুতর অংশ শিক্ষা করিয়া

- মর্ভিনগর মাছু নায়ী নদীর তীরে অবস্থিত। মাছু নদী মর্ভি হইতে উত্তরবাহিনী
   ইয়া এগার ক্রোশ দুরে কচছ উপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।
- † দয়ানন্দ সরস্বতীর পিতার যে কি নাম, তাহা প্রকাশ নাই। ইনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টা-ক্ষের ১৫ই আগষ্ট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন, "কর্ত্তবাসুরোধে আমি আমার পিতার নাম প্রকাশ করিলাম না। পিতার নাম প্রকাশ করিলে আমার আস্মীরগণ অনুসন্ধান করিয়া আমার পুনরায় সংসারবন্ধনে আবন্ধ করিবেন। তাহা হইলে আমি যে পবিত্র ব্রতে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তাহা অসমাপ্তাবস্থায় থাকিয়া যাইবে।"

পাঠ সমাপ্ত করেন। কিন্তু একটা ঘটনায় ইহার জ্ঞান-পিপাসা আরও প্রবল হইয়া উঠে।

মূলশঙ্করের পিতা, পুত্রকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্ম সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ বৎসরে শিবরাত্রি সমাগত হইলে. পিতা পুত্রের প্রতি এই আদেশ করেন যে, "মূলশঙ্কর! আজ তোমায় শিব-মস্ত্রে দীক্ষিত করিব। তুমি শিবমন্দিরে যাইয়া সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিবে।" পিতার আজ্ঞায় মূলশঙ্কর সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া রজনীতে পিতার সহিত শিবমন্দিরে গমন করেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহরে পুরোহিত মহাশয় পূজা করিয়া বহিদেশে গমন করিলে, মূলশঙ্কর দেখেন যে, কতকগুলি মূষিক আসিয়া কৈলাশপতি মহাদেবের নৈবেগ ভক্ষণ করিতেছে ও তাঁহার উপরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে। মৃষিক-দিগের এইরূপ আচরণ দেথিয়া মূলশঙ্কর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "পিতঃ। ইনিই কি সেই দেবাদিদেব মহাদেব ?" পুত্রের এরূপ বিস্ময়-হূচক প্রশ্ন শুনিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরপ প্রশ্ন কেন করিতেছ ?" মূলশঙ্কর বলিলেন, "এই মূর্ত্তি যদি সর্বাশক্তিমান্ পরমেশ্বর হন, তবে মৃষিকসকল উহার গাত্রোপরি বিচরণ করিতেছে কিরূপে ?" প্রশ্ন গুনিয়া পিতা পুত্রকে আপনার সাধামত বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু মূল-শঙ্কর তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মনোমত উত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় মূলশঙ্কর ব্রতভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ইহার একটা ভগিনী পীড়িতা হইরা কালের করালগ্রাসে পতিতা হন। মূলশঙ্কর ভগিনীবিয়োগজনিত শোকপ্রাপ্ত হইরা যথন ব্ঝিলেন, ইহ-সংসারে সকল জীবকেই মৃত্যু-মুথে পতিত হইতে হইবে, তথন, এখন হইতেই মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। এইরূপ চিস্তার দ্বারা মূলশঙ্করের জলন্যে-বৈরাগ্য-বহ্নি ধিকি ধিকি প্রজ্জালিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুত্রের জলরে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে জানিতে পারিয়া, পিতা ইহাকে বিবাহশৃঙ্খালে আবদ্ধ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সে
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মূলশঙ্কর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের একদিন সন্ধ্যাকালে একুশ
বংসর বয়সে মাতা, পিতা, বন্ধ্-বায়ব, আত্মীয়-স্কলনগণকে পরিত্যাপ
করিয়া গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া যান।

মৃলশঙ্কর বাটা পরিত্যাগ করিয়। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বিদ্ধপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থানে লালা ভকৎ নামক একজন প্রসিদ্ধ যোগী অবস্থান করিতেন। মৃলশঙ্কর উহার নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন এবং তিনি প্রকৃত সাধু কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম কিছু দিবস তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। মৃলশঙ্কর নানা মতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যথন বুঝিলেন যে, লালা ভকৎ প্রকৃতই যোগিপুরুষ, তথন তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম দয়ানন্দ শুদ্ধ-চৈত্য \* হয়। মৃলশঙ্কর তাঁহার নাম পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার বেশভ্ষাও পরিবর্ত্তন করেন। তিনি গৃহ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক-বসন গ্রহণ করেন।

দিদ্ধপুর গ্রামে প্রতি বংসর পৌষ মাসে একটা করিয়া মেলা হইয়া থাকে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় আগমন করেন। ধর্ম্মপিপাস্থ দন্ধানন্দ তাঁহার ধর্ম্ম-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্ম ঐ স্থানে আসিন্না উপস্থিত হন এবং কোথায় কোনু মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাহার

শক্ষরাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত চারি মঠে চারি প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। মঠামুসারে ব্রহ্মচারীদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইরা থাকে। উত্তর মঠের "আনন্দ", দক্ষিণ মঠের "টেতক্ত", পূর্ব্ব মঠের "প্রকাশ" এবং পশ্চিম মঠের উপাধি "স্বরূপ"। ইহার দারা বৃষ্ণা বার বে, দলানন্দ দক্ষিণ মঠান্তর্গত ব্রহ্মচারী হইরাছিলেন।

অমুসন্ধান করিতে থাকেন। এক দিবস তিনি তথাকার নীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এরপ সময়ে তাঁহার পিতা কয়েকজন দ্বারবানসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিক্লিষ্ট সম্ভানকে দেখিতে পাইয় ্যতসংযুক্ত অগ্নিশিথার স্থায় জ্বলিয়া উঠেন এবং অজ্ঞস্ল তিরস্কার করিয়া ্গুহে প্রত্যাগত হইতে বলেন। দয়ানন্দ আর কি করিবেন, পিতার কথায় সম্মতি জানাইয়া আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহে ফিরিতে লাগিলেন। পুত্র পাছে পুনরায় পলায়ন করে, দেইজন্ম তিনি পুত্রকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাথিলেন। দয়ানন্দ সংসারস্ত্রথে জলাঞ্জলি দিয়া যোগিগণবাঞ্ছিত শাশ্বত <del>-স্থ</del>থের অন্বেষণে ফিরিতেছেন**; স্থতরাং ইনি পিতৃহস্ত হইতে** নিষ্ণুতি পাইবার জন্ম সর্ব্বদাই স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ এক দিবস প্রহরিগণ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। দয়ানন্দ স্কুযোগ বুঝিয়া পুনরায় পলায়ন করেন। প্রহরিগণ জাগ্রৎ হইলে পাছে গ্বত হন এই ভয়ে তিনি তত্রত্য একটী ঘন-পল্লব-সমাচ্ছাদিত বুক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুকাইয়া থাকেন। ছুই তিন দিবস অনাহারে দিনমানে বুক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুকাইয়া ও রাত্রিকালে পথ হাঁটিয়া যথন আপনাকে নিরাপদ বুঝিলেন, তথন দিবারাত্রি চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রফে ইনি আহম্মদাবাদ হইয়া বরদায় আইসেন ও তথাকার চেতনমঠে কিছু ं िमन व्यवस्थान कतिया हानम-कन्यां नी नामक स्थान कायां नामन पूरी ্ও শিবানন্দ গিরির নিকট যোগশিক্ষা করেন। ঘটনাক্রমে পূর্ণানন ্সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী সেই সময়ে শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন করিয়া চানদের অদুরস্থিত একটা নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দয়ানন্দ সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণানন্দের ক্রিকটে গমন করেন ও দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর ইহার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী হয়। ্রী সময়ে ইহার বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিদারে কুস্তমেলা হয়। মেলা উপলক্ষে নানা দেশ-দেশান্তর হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। বহুদর্শী ও জ্ঞানী সাধুপুরুষদিগের সাক্ষাৎ পাইবার জন্ম দয়ানন্দও তথায় আগমন করেন। ইহার পর ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাণপুর, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান্ধ পরিদর্শন করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মথুরাধামে আসিয়া উপনীত হন।

দয়ানন্দ যে সময়ে মথুরায় আগমন করেন, সেই সময়ে ইহার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র। এই স্থানে ইনি একজন মহা যোগিপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেন। এ মহাপুরুষের নাম বিরজানন্দ স্বামী, বয়স ৮১ বৎসরের উপর হইবে। ইহার পঞ্চম বৎসর বয়সে সাংঘাতিক বসস্ত রোগে চক্ষুর্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। মুথে শুনিয়া ইনি বেদাদি শাস্ত্রসকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাথিয়াছিলেন। এই মহাপণ্ডিত ও সাধুর নিকট দয়ানন্দ শিষাত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ পৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ইনি বিরজানন্দের নিকট অধ্যয়ন ও যোগশিক্ষা করিয়া আগ্রায় আগমনকরেন।

দয়ানল মৃর্ত্তিপূজার বড়ই বিরোধী ছিলেন। মৃর্ত্তিপূজা খণ্ডনই জগতে ইহার প্রধান কার্যা ছিল। ইনি এক বেদ ব্যতীত আর অন্ত কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। ইনি বিভার্থী হইয়া বিরজানন্দের নিকট আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎস! তুমি এতকাল যাহা পড়িয়াছ, তাহার ভিতরে অধিকাংশই ময়ুষ্য-রচিত গ্রন্থ। ময়ুষ্য-রচিত গ্রন্থের প্রভাব বিভামান থাকিতে তোমার হৃদয়ে আর্যা-গ্রন্থের মর্ম্ম প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হুটতে পারিবে না; অতএর তুমি ময়ুষ্য-রচিত গ্রন্থ ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট পুনর্ব্বার পাঠ আরম্ভ কর।"

দয়ানন্দ মূর্ত্তিপূজার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ম কাশীস্থ পণ্ডিত-মগুলীর সহিত বিচারার্থী হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাত্ন তিন ঘটিকার সময় ত্র্গামন্দিরের নিকটস্থ একটা উদ্যানে বিচার-সভার অধিবেশন হয়। বিচারে কিন্তু দয়ানন্দই পরাজিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টান্দের ৩০শে ডিসেম্বর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি কলিকাতার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ফারাকাবাদে গমন করেন। ইহার পর ইনি ভারতবর্ধের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টান্দের ৩০শে অক্টোবর আজমীর নগরে দেহতাগে করেন।

বছস্থান পর্যাটন ও বছ সাধুসন্ন্যাসীর সংস্রব-নিবন্ধন ইনি যোগসমাধির অনেক নৃতন নৃতন বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতেন। ইনি যোগসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে নাড়িচক্রের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। এক দিবস ইনি নোরাদাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার তীরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা মন্থুযোর শবদেহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিতে পান। শবদেহ দেখিয়া মন্থুযোর দেহমধ্যে প্রক্রতপক্ষে নাড়িচক্র আছে কি না, তাহা জানিবার জন্ম ইহার মন সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আপনার সংশয় দ্র করিবার জন্ম ইনি নদী-গর্ভে ঝম্প্রপ্রদান করিয়া ঐ শবদেহকে তীরে লইয়া আইসেন এবং ছুরিকা বারা ঐ দেহ থণ্ড-বিথণ্ড করিয়া গ্রন্থের নিধ্সেশ না পাইয়া, সেই পুস্তকথানিকে থণ্ড-বিথণ্ড করিয়া ক্রন্ধী-গর্ভে নিক্ষেপ করেন।

ইংার "আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালা" নামক একথানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্ম তাহার কিয়দংশের বঙ্গামূবাদ এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

## আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালার

## বঙ্গান্তবাদ।

- ১। ঈশর—

  गैशांत গুণকশ্বসভাব এবং স্বরূপ, সতারপেই বিরাজ করিতেছে, যিনি কেবল চেতনমাত্র বস্তু এবং অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান্ নিরাকার, সর্ববাপক অনাদি ও অনস্তাদি সতাগুণযুক্ত, যিনি অবিনাশা, জ্ঞানী, আনন্দময়, ভায়কারী, দয়ালু এবং অজন্মাদি সভাবযুক্ত, জগতের উৎপত্তি, পালন ও বিনাশ করা এবং জীবগণকে নিজ নিজ পুণ্যপাপামুষায়ী বথাযোগ্য ফলপ্রদান করা, গাঁহার কশ্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে ঈশ্বর বলে।
- ং। ধর্ম্ম—ধাহার স্বরূপ ঈশ্বরাজ্ঞা যথাবং পালন এবং পক্ষপাতরহিত, গ্যায় ও সকলের হিতকরণ, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা স্থপরীক্ষিত এবং বেদোক্তহেতু, সকল মন্ত্রয়ের একমাত্র মানিবার যোগ্য, তাহাকে ধর্ম বলে।
- ০। অধর্ম—ঈশবাজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ পক্ষপাত সহিত অভারযুক্ত হইয়া পরীক্ষাবিহীন নিজ হিতকার্য্যসাধন যাহার স্বরূপ, যাহা অবিভা, হঠ, অভিমান ও ক্রুরতাদি দোষযুক্তহেতু বেদবিভা হইতে বিরুদ্ধ এবং যাহা সকল মন্মযোরই পরিত্যাজ্য, তাহাকে অধর্ম বলে।
- ৪। পুণ্য—বিভাদি শুভগুণের দান এবং সত্যভাষণাদি ও সত্যাচারের
  ্মন্ত্রীন যাহার স্বরূপ, তাহাকে পুণ্য বলে।
- ৫। পাপ—পুণ্যের বিপরীত এবং মিথ্যা-ভাষণাদি কার্য্যকে পাপ বলে।

- ৬। সত্যভাষণ-—যাহা কিছু নিজ আত্মায় উদয় হয়, সদা অসম্ভবাদি দোষরহিত, সেই প্রকার ভাষণকে সত্যভাষণ কহে।
- ৭। মিথ্যাভাষণ—যাহা সত্যভাষণের বিপরীত অর্থাৎ সত্যকথনের বিরুদ্ধ, তাহাকে মিথ্যাভাষণ বলে।
- ৮। বিশ্বাস—যাহার মূল অর্থ এবং ফল নিশ্চিতরপে সত্যাশ্রয়যুক্ত, তাহাকে বিশ্বাস বলে।
- ৯। অবিখাস—যাহা বিখাসের বিপরীত এবং তত্ত্ব ও অর্থবিহীন, তাহাকে অবিখাস বলে।
- >০। পরলোক—যাহাতে সত্যবিতা দারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত প্রাপ্তিদারা এই জন্মে অথবা পুনর্জন্মে মুক্ত অবস্থায় পরমস্থুথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে পরলোক বলে।
- ১১। অপরলোক—যাহা পরলোকের বিপরীত, যাহাতে ছঃখবিশেষ ভোগ হয়, তাহাকে অপরলোক বলে।
- >২। জন্ম যদ্দারা জীব কোন প্রকার শরীরের সহিত সংযুক্ত হইরা কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, তাহাকে জন্ম বলে।
- ১৩। মরণ—বে শরীর আশ্রয় করিয়া, জীব কর্ম্ম করেন, কোন এক সময়ে উক্ত শরীরের সহিত জীবের বিয়োগ হওয়াকে মরণ বলে।
  - ১৪। স্বর্গ-জীবের বিশেষ স্থথ এবং স্থথদামগ্রীপ্রাপ্তির নাম স্বর্গ।
  - ১৫। নরক-জীবের বিশেষ তুঃথ এবং তুঃথসামগ্রীপ্রাপ্তির নাম নরক।
- ১৬। বিছা—ঈশ্বর হইতে পৃথিবী পর্যান্ত যাবতীয় পদার্থের যাহা দারা সত্যবিজ্ঞান লাভ হইয়া যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বিছা বলে।
- ১৭। অবিছা— শাহা বিছার বিপরীত এবং ভ্রম, অন্ধকার ও অজ্ঞান স্বরূপ, তাহাকে অবিছা বলে।

- ১৮। সংপুরুষ—সত্যপ্রিয়, ধর্মাত্মা, বিদ্বান্, সর্বাহিতকারী ও মহাশয়
  য়য়য়াকে সংপুরুষ বলে।
- ১৯। দৎসঙ্গ, কুদঙ্গ—যাহা দ্বারা মিথ্যা পরিত্যাগপূর্বক সত্যের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে দৎদঙ্গ ও যাহা দ্বারা জীব পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহাকে কুদঙ্গ বলে।
- ২০। তীর্থ—বিভাভ্যাস, স্থবিচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মামুষ্ঠান, সত্যাশ্রয়, ব্রহ্মচর্য্য, জিতেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম, যদ্ধারা জীব হুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই সমস্ত কর্ম্মকে তীর্থ বলে।
- ২১। স্ততি—ঈশ্বরের অথবা অন্ত কোন পদার্থের গুণজ্ঞান, কথন, শ্রবণ এবং সত্যভাষণকে স্তৃতি বলে।
- ২২। স্তুতির ফল—গুণজ্ঞানাদির অমুষ্ঠানে উক্ত গুণযুক্ত পদার্থে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্তুতির ফল।
- ২৩। নিন্দা—মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাবিষয়ে **আগ্রহাদি** কর্মতঃ গুণ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অবগুণের আরোপকে নিন্দা বলে।
- ২৪। প্রার্থনা—নিজ পূর্ণ পুরুষার্থের উপরাস্ত উত্তম কার্য্যসিদ্ধির জন্ম পরমেশ্বরের অথবা কোন সামর্থ্যযুক্ত মন্থয়ের সহায় গ্রহণকে প্রার্থনা বলে।
- ২৫। প্রার্থনার ফল—অভিমানের নাশ, আত্মীয় আর্দ্রতা, গুঝ গ্রহণ দ্বারা পুরুষার্থ এবং অত্যস্ত প্রীতি উৎপন্ন হওয়া, প্রার্থনার ফল।
- ২৬। উপাসনা—যদ্ধারা আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আত্মাকে মগ্ন করা যায়, তাহাকে উপাসনা বলে।
- ২৭। নির্গুণোপাসনা—পরমাত্মাকে শব্দ, স্পর্শ, রপ, রস, গন্ধ, সংযোগবিয়োগ, লঘু, গুরু, অবিছা, জন্ম, মরণ এবং হুঃথাদি গুণরহিত জানিয়া তাঁহার উপাসনা করাকে নিগুণোপাসনা বলে।

- ২৮। সগুণোপাসনা— ঈশ্বরকে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ শুদ্ধ নিত্য আনন্দময় সর্বব্যাপক এক সনাতন সর্ব্বক্তা সর্ব্বাধার সর্ব্বসমী সর্ব্বনিয়স্তা সর্ব্বাস্থিন
  র্যামী মঙ্গলময় সর্ব্বানন্দপ্রদ সর্ব্বপিতা সর্ব্বজগৎস্প্টিকতা স্থায়কারী দয়ালুতাদি
  সত্যগুণযুক্ত জানিয়া তাঁহার উপাসনা করাকে সগুণোপাসনা বলে।
- ২৯। মুক্তি—সমস্ত কুৎসিত কর্মা এবং জন্মরণাদি ছঃখসাগর হইতে বিমুক্ত হইয়া স্থাস্থরূপ প্রমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র স্থাথে অবস্থান করার নাম মুক্তি।
- ৩০। মুক্তির সাধন-- সমস্ত কুৎসিত কম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের স্থৃতি প্রার্থনা ও উপাসনা, ধর্মাচরণ, পুণ্যকার্য্যামূষ্টান, সংপুরুষসঙ্গ এবং পরোপকারাদি যাবতীয় উত্তম কর্ম মুক্তির সাধন।
- ৩১। কৰ্ত্তা—ি যিনি স্বতন্ত্ৰভাবে কন্ম করেন অর্থাৎ যাবতীয় সাধন বাঁহার অধীন, তাঁহাকে কৰ্ত্তা বলে।
- ৩২। কারণ— যাহাকে গ্রহণ করিয়া কর্তা কোন কার্য্য অথবা পদার্থ নির্মাণ করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যাহা ব্যতিরেকে কোন পদার্থ নির্মাণ হওয়া সম্ভব নহে, তাহাকে কারণ বলে। উহা তিন প্রকার;—উপাদান, নিমিত্ত ও সাধারণ।
- ৩৩। উপাদান কারণ—যেরূপ মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত করা যায়, সেই প্রকার যাহাকে গ্রহণ করিয়া কোন পদার্থ উৎপাদন অথবা নির্মাণ করা যায়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে।
- ৩৪। নিমিত্ত কারণ—যেরূপ কুন্তকার ঘটের নির্ম্মাতা, সেইরূপ পদার্থের যে নির্ম্মাতা, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে।
- ৩৫। সাধারণ কারণ—যেরূপ ঘট-নির্ম্মাণ-বিষয়ে, দণ্ডাদি, দিক্, আকাশ এবং আলোক সাধারণ কারণ, সেই প্রকার সাধারণ কারণের শক্ষণ জানিবে।

- ৩৬। কার্য্য—যাহা কোন পদার্থের সংযোগবিশেষ দ্বারা স্থলরূপে পরিণত হইয়া ব্যবহার্যোগ্য হয়, তাহাকে সেই কারণের কার্য্য বলে।
- ৩৭। স্বাট্ট—কর্ত্তার রচনায় কারণ-দ্রব্য কোন সংযোগবিশেষ দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্যরূপ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহারযোগ্য হইলে উহাকে স্বাচ্চিবলে।
- ৩৮। জাতি—জন্ম হইতে মরণ প্রয়ন্ত বাহা বর্ত্তমান থাকে এবং অনেক ব্যক্তিতে একরূপে বর্ত্তমান, যাহা ঈথরক্ষত অথাং মনুষ্য, গো, অথ এবং বৃক্ষাদিসমূহ, জাতিশন্ধার্থে গৃহীত হয়।
- ৩৯। মন্ত্রা—বিচার বাতিরেকে যিনি কোন কার্যা না করেন, তাঁহাকে মন্ত্রয় বলে।
- ৪০। আর্যা—শ্রেষ্ঠস্বভাব, ধন্মাত্মা, পরোপকারী, সত্যবিদ্যাদি গুণযুক্ত এবং সর্ব্বসময়ে যিনি আর্যাবর্ত্তদেশে বাস করেন, তাঁহাকে আর্য্য বলে।
- ৪১। আর্যাবর্ত্তদেশ—হিমাচল, বিদ্ধাচল, সিদ্ধান এবং ব্রহ্মপুত্রনদ এই চারিটার মধ্যস্থিত এবং যে পর্যাস্ত উক্ত চারিটা বিস্তার করিয়াছে, উহাদের মধ্যস্থিত দেশসকলের নাম আর্যাবর্ত্ত।
- 8২। দস্থা—অনার্যা অর্থাৎ নীচ, আর্য্যস্বভাব ও নিবাস হইতে পৃথক্, ডাকাইত, চোর, হিংস্রক ও এই মনুষ্যকে দস্থা বলে।
- ৪৩। বর্ণ—গুণ এবং কর্মের যোগে যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বর্ণ বলে।
  - 88। वर्गल्म-बाञ्चान, क्रविय, देश वरः मृजामिक वर्गलम वरन।
- ৪৫। আশ্রম—যাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উত্তম গুণের গ্রহণ এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্ম করা যায়, তাহাকে আশ্রম বলে।
- ৪৬। আশ্রমভেদ—সদ্বিতাদি শুভগুণ গ্রহণ এবং জিতেক্সিয়তা দারা আত্মা এবং শরীরের বলর্দ্ধি জন্ম বন্ধার্যাশ্রম, সস্তানোৎপত্তি এবং বিতাদি

সমস্ত ব্যবহারদিদ্ধির জন্ম গৃহাশ্রম, ঈশ্বরবিষয় বিচার জন্ম বানপ্রস্থ এবং সর্বোপকার দিদ্ধির জন্ম সন্ন্যাসাশ্রম, এই চারিটীকে আশ্রমভেদ বলে।

- 89। যজ্ঞ— অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বনেধ পর্যান্ত অথবা শিল্প-ব্যবহার এবং পদার্থ-বিজ্ঞান যাহা জগতের উপকার জন্ত অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে যজ্ঞ বলে।
- ৪৮ কর্মা—মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরে জীব যে চেষ্টা-বিশেষ করেন, তাহাকে কর্ম্ম বলে। তাহা শুভ অশুভ এবং মিশ্র ভেদে তিন প্রকার।
- ৪৯। ক্রিয়মাণ—যাহা বর্ত্তমান সময়ে করা যায়, তাহাকে ক্রিয়মাণ বলে।
- ৫০। সঞ্চিত—ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কার যাহা জ্ঞানমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সঞ্চিত সংস্কার বলে।
- ে ৫১। প্রারন-পূর্বকৃত কর্মের স্থত্ঃথরূপ যে কিছু ফলভোগ করা যায়, তাহাকে প্রারন্ধ বলে।
- ৫২। অনাদি পদার্থ—ঈশ্বর, জীব এবং সর্বাজগতের কারণ, \* এই তিনটী স্বরূপতঃ অনাদি।
- ৫৩। প্রবাহরূপে অনাদি—কার্যাজগৎ, জীবের কর্ম্ম এবং উহাদের সংযোগ ও বিয়োগ, এই তিনটী পরস্পররূপে অনাদি।
- ৫৪। অনাদির স্বরূপ—যাহা কস্মিন্কালে উৎপন্ন হয় নাই, কোন পদার্থ যাহার কারণ নহে, অর্থাৎ যাহা সদা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহাকে অনাদি বলে।
- ৫৫। পুরুষার্থ—সর্বাদা আলম্ম পরিত্যাগপূর্বক মন, শরীর, বাণী এবং ধন দারা উত্তম বাবহার সিদ্ধির জন্ম অত্যস্ত উদ্যোগ করার নাম পুরুষার্থ।

<sup>\*</sup> উপাদান কারণ—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মেরুৎ, ব্যোম ;

- ৫৬। পুরুষার্থের ভেদ—অপ্রাপ্ত বস্তর ইচ্ছা, প্রাপ্ত বস্তর উত্তম প্রকার রক্ষণ, রক্ষিত পদার্থের বৃদ্ধি করা, সত্যবিচ্ছার উন্নতি এবং সকলের হিতকার্য্যে বর্দ্ধিত পদার্থের ব্যয় করা, এই চারি প্রকার কর্মকে পুরুষার্থ বলে।
- ৫৭। পরোপকার—নিজের সমস্ত সামর্থ্য দারা অন্ত প্রাণীর স্থথ প্রাপ্তির জন্ত কায়মনোবাক্যে এবং ধনদারা প্রযত্ন করার নাম পরোপকার।
- ৫৮। শিষ্টাচার—যাহা দারা শুভ গুণের গ্রহণ ও অশুভ গুণের ত্যাগ হয়, তাহাকে শিষ্টাচার বলে।
- ় ৫৯। সদাচার—সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যস্ত সংপুরুষদিগের যে বেদোক্ত আচার চলিয়া আসিতেছে, অসত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র সত্য আচ-রণকেই সদাচার বলে।
- ৬০। বিভাপুস্তক—ঈশ্বরোক্ত সনাতন সত্যবিভাময় চারি বেদকে বিভাপুস্তক বলে।
- ৬১। আচার্য্য—যিনি শ্রেষ্ঠ আচার গ্রহণ করাইয়া সমস্ত বিভা অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে।
- ৬২। গুরু—বীর্যাদান হইতে ভোজনাদি প্রদানপূর্বক পালন করেন বলিয়া পিতাকে গুরু বলে, আর বিনি নিজ সত্যোপদেশ দারা হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তাঁহাকে গুরু অর্থাৎ আচার্য্য বলে।
- ৬৩। অতিথি—বাঁহার গমনাগমনের কোন নিশ্চিত তিথি নাই, যিনি বিদ্বান্, সর্ব্বত ভ্রমণকারী, যিনি প্রশোত্তর রূপ উপদেশ দ্বারা সকল মনুষ্যের উপকার করেন, তাঁহাকে অতিথি বলে।
- ৬৪। পঞ্চায়তন পূজা—জীবিত মাতাপিতা, আচার্য্য, অতিথি ও ঈশ্বরের যথাযোগ্য সংকারপূর্বক তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন করাকে পঞ্চায়তন পূজা বলে।

- ৬৫। পূজা—বিনি জ্ঞানাদি গুণযুক্ত, তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করাকে পূজা বলে।
- ৬৬। অপূজা—সংকারের অযোগা জ্ঞানাদিরহিত জড়পদার্থের সংকারকে অপূজা বলে।
  - ৬৭। জড়--জানাদি গুণরহিত বস্তুকে জড় বলে।
  - ৬৮। চেতন-জানাদি গুণযুক্ত পদার্থকে চেতন বলে।
- ৬৯। ভাবনা— যে পদার্থ যে প্রকার, তাহা বিচারপূর্বক সেই প্রকার নিশ্চয় করা, যাহার বিষয় ভ্রমরহিত অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, সেই প্রকার নিশ্চয় করার নাম ভাবনা।
- ৭০। অভাবনা—যাহা ভাবনার বিপরীত অর্থাৎ জড়ে চেতন এবং চেতনে জড় নিশ্চয় করার ন্তায় মিথাা জ্ঞান দ্বারা কোন এক বস্তুকে তাহার বিপরীত বস্তু নিশ্চিতরূপে স্বীকার করার নাম অভাবনা।
- ৭১। পণ্ডিত—বিবেক দারা সদসং জ্ঞাতা, ধর্মাত্মা, সতাবাদী, স্তা-প্রিয়, বিদ্বান এবং সর্ব্বহিতকারী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে।
  - १२। मूर्ग- अজ्ञान, हर्र, इताशहानित्नाययुक्त वाक्तिक मूर्य वरन।
- ৭৩। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যবহার—জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে প্রস্পর যথা-যোগ্য মান্ত করার নাম জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যবহার।
- ৭৪। সর্কহিত—শরীর, মন, বাক্য এবং ধন দারা সকলের স্থ বৃদ্ধির জন্ম উত্যোগ করাকে সর্কহিত কহে।
- ৭৫। চোরিত্যাগ—স্বামীর আজ্ঞা বিনা তদীয় পদার্থ গ্রহণের নাম চুরি এবং উহা ত্যাগ করাকে চোরিত্যাগ বলে।
- ৭৬। ব্যভিচার-ত্যাগ—নিজ স্ত্রী বাতিরেকে অগুস্ত্রীর সহিত সহবাস করা, ঋতুকাল বাতিরেকে নিজ পত্নীকে বীর্যাদান করা এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত বীর্য্যের অত্যন্ত নাশ করা, যুবাবস্থা বাতিরেকে বিবাহ করা, এই

সমস্ত কর্মকে বাভিচার বলে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করার নাম ব্যভি-চার-তাগি।

- ৭৭। জীবের স্বরূপ—যাহা চেতন, অল্পন্জ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, স্থ, তৃঃথ এবং জ্ঞানগুণযুক্ত ও নিতা, তাহাকে জীব বলে।
- 9৮। স্বভাব যে বস্তুর স্বাভাবিক গুণ যে প্রকার, যেরূপ অগ্নিতে রূপ এবং দাহগুণ, অর্থাৎ যাবৎ যে বস্তু থাকে, তাবৎ উহার ঐ গুণ অপ-গত হয় না, এই কারণে ইহাকে স্বভাব বলে।
- ৭৯। প্রলয়—কার্যাজগৎ কারণ-রূপে পরিণত হওয়া অর্থাৎ জগতের স্ষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে যে কারণ হইতে স্ষ্টি করিয়া অনেক কার্যা রচনাপূর্বক যথাবৎ পালন করতঃ পুনরায় সেই সেই কারণে পরিণত করেন, উক্ত কারণরূপ পরিণামকে প্রলয় বলে।
- ৮০। মায়াবী—ছল, কপট ও স্বার্থ দারা প্রসন্নতা এবং দন্ত, অহস্কার,
  শঠতাদি দোষসমস্তকে মায়া বলে, উক্ত দোষযুক্ত মন্ত্র্যাকে মায়াবী বলে।
- ৮১। আপ্ত—িষিনি ছলাদি দোষরহিত, ধর্মাত্মা, বিদ্বান্, সত্যোপদেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি কুপাদৃষ্টিযুক্ত হইয়া অবিভান্ধকার নাশ করতঃ অজ্ঞানী লোকের আত্মায় সদা বিভান্ধপ সূর্য্য প্রকাশ করেন. তাঁহাকে আপ্তাবলে।
- ৮২। পরীক্ষা—প্রত্যক্ষাদি আটটা প্রমাণ, যদ্মারা বেদবিভা, আত্ম-শুদ্দি এবং স্পষ্টক্রমের অনুকূল বিচারে সত্যাসতা যথার্থরূপে নির্ণয় করা যায়, তাহাকে পরীক্ষা বলে।
- ৮৩। অপ্তপ্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থা-পত্তি, সম্ভব এবং অভাব, এই আটটীকে প্রমাণ বলে। মনুষ্য উক্ত আট প্রকার প্রমাণ দ্বারাই সত্যাসত্য যথাবৎ নিশ্চয়করণে সমর্থ হন।
- ৮৪। লক্ষণ—বেরূপ রূপ দারা অগ্নির জ্ঞান হয়, সেইরূপ রূপ, যদ্দারা জানা যায় অর্থাৎ যাহা বস্তুর স্বাভাবিক গুণ, তাহাকে লক্ষণ বলে।

- ৮৫। প্রমেয়—যেরপ চকুরিন্দ্রির দারা যাহা প্রতীত হয়, তাহাকে চকুর প্রমেয় রূপ অর্থ বলে, সেইরূপ প্রমাণ দারা যাহা জানা যায়, তাহাকে প্রমেয় বলে।
- ৮৬। প্রত্যক্ষ-প্রাসিদ্ধ শব্দাদি পদার্থের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্নিকর্ষ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।
- ৮৭। অনুমান—কোন পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের একটা অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ উহার অদৃষ্টাঞ্জের যাহা দ্বারা যথাবৎ জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান বলে।
- ৮৮। উপমান—যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলিল, গাভি-সদৃশ নীলগাভি, অর্থাৎ সাদৃশু উপমা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমান।
- ৮৯। শব্দ-পূর্ণ আপ্ত পরমেশ্বরের এবং পূর্ব্বোক্ত আপ্ত মহুয়ের যে উপদেশ, তাহার নাম শব্দ প্রমাণ।
- ৯০। ঐতিহ্—যাহা শব্দ প্রমাণের অনুকৃল, অসম্ভব এবং মিথ্যা লেথকবিহীন, তাহাকে ইতিহাস বা ঐতিহ্য প্রমাণ বলে।
- ৯১। অর্থাপত্তি—দ্বিতীয় বাক্যের কথন ব্যতিরেকেও একটী বাক্যের কথনেই যাহা জ্বানা যায়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে।
- ৯২। সম্ভব—যে বাক্য প্রমাণ, যুক্তি এবং স্পষ্টক্রমযুক্ত, তাহাকে সম্ভব বলে।
- ৯৩। অভাব—বেরূপ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলিল যে, তুমি জল আনমন কর, সেই ব্যক্তি দেখিল, সেখানে জল নাই, পরস্ক যেখানে জল আছে, সেইস্থান হইতে জল আনমন করা উচিত, উক্ত অভাব নিমিন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভাব প্রমাণ বলে।
- ৯৪। শাস্ত্র—যাহা সত্যবিছা প্রতিপাদনযুক্ত এবং যাহা দারা মন্ত্রপ্রের সত্যাসত্য শিক্ষালাভ হয়, তাহাকে শাস্ত্র বলে।

- ৯৫। বেদ—ঈশ্বরোক্ত সত্যবিভাযুক্ত ঋক্ সংহিতাদি \* চারিপুস্তক যদ্ধারা মন্ত্র্যের সত্য জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে বেদ বলে।
- ৯৬। পুরাণ—যে সমস্ত প্রাচীন এবং ঋষিমুনিক্কত সত্যার্থযুক্ত ঐতরেয় শতপথ ব্রাহ্মণাদি পুস্তক, তাহাদিগকে পুরাণ, ইতিহাস, কর গাথা এবং নরাশংসী বলে।
- ৯৭। উপবেদ—আয়ুর্বেদ অর্থাৎ বৈদ্যাশাস্ত্র, ধমুর্বেদ অর্থাৎ শস্ত্রাস্ত্র-বিজ্ঞা যাহা রাজধর্ম, গান্ধব্ববেদ অর্থাৎ গানশাস্ত্র এবং অর্থবেদ অর্থাৎ শিল্প-শাস্ত্র, এই চারিটীকে উপবেদ বলে।
- ৯৮। বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ-নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি আর্য্য সনাতনশাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে।
- ৯৯। উপাঙ্গ—ঋষিমুনিক্কত মীমাংসা, বৈশেষিক, ভাষ, যোগ, সাংখ্য এবং বেদাস্ত, এই ছয়টী শাস্ত্ৰকে উপাঙ্গ বলে।
  - ১০০। নমস্তে—আমি আপনার মান্ত করিতেছি।

<sup>🔹</sup> শগ্ৰেদগাহিতা, যজুৰ্বেদসংহিতা, সামৰেদসংহিতা, এবং অথৰ্ববেদসংহিতা।

## সাধু তুকারাম

বোদাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনা নগরীর ৯ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে দেহ নামক গ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টান্দে সাধু তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। তুকা-রামের পিতার নাম বহলোজী। ইনি "মোরে" উপাধিধারী শূদ্র ছিলেন, বাবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। তুকারামের জননার নাম কনকবাঈ। কনকবাঈ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। অধিক বয়স পর্যান্ত প্রলাভে বঞ্চিত থাকায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সর্বানা মনোকষ্টে থাকিতেন। তাঁহারা কুলদেবতা বিঠোবার নিকট প্রলাভের জন্ম সর্বানা প্রার্থনা করিতেন। ঈশ্বরান্তর্গাহে কনকবাঈ গর্ভবতী হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র ও এক কলা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শাস্তুজী, মধ্যম পুত্রের নাম তুকারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কানাইয়া। বহেলাজী ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। স্বচ্ছলরূপে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা হইতে তিনি কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়

বহেলাজী বার্দ্ধকো উপনীত হইলে তাঁহার বিষয়লালসা হ্রাস হইরা আইসে। এই কারণ বশতঃ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্তজীকে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু শাস্তজী পূর্ব হইতেই নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম করিতেন; স্কৃতরাং তিনি পিতার প্রস্তাবিত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে স্বস্বীকার করেন। ঐ সময়ে তুকারামের বয়স ত্রয়োদশ বংসর

মাত্র হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ বিষয়ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তুকারাম পিতার মনস্কৃষ্টির জন্ত সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন। এত অল্ল বয়সে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াও তিনি তাহা বহন করিতে অক্ততকার্যা হন নাই। ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছিল, এবং অল্ল দিবসের মধ্যেই তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জনও যথেষ্ট করিতেন।

তুকারামের তুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর নাম রুক্মীবাঈ ও দিতীয়া স্ত্রীর নাম জীজাবাঈ। সংসার মধ্যে মাতা, পিতা, পত্নী, স্বন্ধুন, আত্মীয়, ধন, সভ্রম, স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই তুকারামের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার এইরূপ সাংসারিক স্থথের অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার সংসার-সমুদ্রে এতদিন সোভাগ্যের যে জোয়ার চলিতেছিল, ক্রমে তাহাতে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর তাঁহার জননী পরলোক গমন করেন। মাতাপিতার মৃত্যুজনিত শোকের ক্ষতি পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার জােষ্ঠ ভ্রাতৃজারা কালের করালগ্রাদে পতিতা হন। এই সময়ে তৃকারামের বয়স আঠার বৎসর মাত্র হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই তুকারাম ঈশ্বরপরায়ণ ও সাধুভক্ত ছিলেন। মাতাপিতার স্লেহে ও বিষয়ামুর্বক্তিতে তাঁহার সেই ভক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, কিন্তু মাতা, পিতা ও আতৃজায়ার মৃত্যু দেথিয়া তাঁহার সেই বিষয়াসক্ত চিত্ত ভক্তিমার্গে আরুষ্ট হইয়াছিল। যথনই তিনি সংসার-সাগরে ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হাবুড়ুবু থাইতেন, তথনই তিনি তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ম বিঠোবাদেবের \* মন্দিরে গমন করিয়া আপন

দাক্ষিণাত্যে ঐকৃষ্ণ বিঠোবা বা বিঠঠল নামে অভিহিত। কৃথিত আছে,
 ভুকারামের পূর্বপুরষ বিশ্বস্তর প্রতি একাদশী তিথিতে পণ্টরপুর গমন করিয়।

মনের জালা নিবারণ করিতেন ও তাঁহার দেবা করিয়া দিন্যাপন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, তাঁহার মনে ধর্ম-সংক্রাস্ত ও ভক্তিরসাত্মক পুস্তকসকল পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মে। তিনি যেরূপ লেখাপড়া শিথিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মপুস্তক ও বিবধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার মর্ম অবগত হওয়া অতি তুরহ; স্কুতরাং বিভাশিক্ষার জন্ম পুনরায় প্রবৃত্ত হন। ভক্তিরসাত্মক পুস্তকসকল পাঠ করিয়া তাঁহার ভক্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধিত হইতে লাগিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার অমুরাগও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে লাগিল। কর্মক্ষেত্রে প্রভুকে অমনোযোগী দেথিয়া কর্মচারিগণ নির্বিদ্মে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, অবশেষে পুলধন পর্যান্ত আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। অভ্যান্ত ব্যবসায়িগণ তুকারামের ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনায় তুকারাম ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারে অত্যন্ত অন্নকন্ট উপস্থিত হইল। এই তঃসময়ে রুলীবাঈও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রুলীবাঈএর দেহান্ত হইলে, তুকারাম তাঁহার গাত্রালম্বারগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিনি ঐ অর্থে কিছু চাউল, ডাউল ও বেণেতি মুসলা ক্রেয় করিয়া, নিজ গ্রাম হইতে কিছু দূরে, বাজারের সন্নিকটে অল্পরিসর স্থান লইয়া একথানি দোকান খুলিলেন। ক্রেতারা অল্প মূল্যে আপন

বিঠোবাদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন; পণ্ডরপুর দেহপ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দুরে ভীমানদীর তীরে অবস্থিত। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এক দিবস তিনি বগ্ন দেখেন যে, বিঠোবা ও ক্ষিণীর মৃত্তি তাহার বাসস্থানের অনতিদুরে প্রোধিত আছে। তিনি বগ্ন-দৃষ্ট ঐ মৃত্তিবরকে উঠাইরা, ইপ্রায়নী নদীর তীরে একটা মন্দির নির্দাণ করাইয়। তাহাতে স্থাপিত করেন।

আপন ইচ্ছামত দ্রবা গ্রহণ করিতে লাগিল; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনকথাই বলিতেন না। এইরপ করায় অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত মূলধন নষ্ট হইয়া গেল। তুকারামের অস্তঃকরণ দয়া ও ধর্মে পরিপূর্ণ ছিল, স্ক্তরাং তাঁহার পক্ষে ব্যবসায় করা কঠিন হইয়া উঠিল। দীনদরিদ্র ও অসাধু ক্রেতাগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া হঃথ জানাইলে, তিনি লাভালাভ ও আদায় অনাদায়ের বিচার না করিয়া, তথনই তাহাদের প্রাথিত দ্রব্যসামগ্রী তাহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিতেন। মহীপতি \* বলেন, "তুকারাম দোকানে বসিয়া অবিরত হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।" কোন ক্রেতা আসিলে, তুকারাম ভাবিতেন, যদি ইহার মূল্যের উপযুক্ত দ্রব্য দিতে কিছু কম হয়, তবে আমার অধর্ম হইবে; অতএব গ্রাহক যেরপ চায়, সেইরপই দেওয়া উচিত।

জীজাবাঈ স্বামীর এইরূপ ব্যবহারে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সংসারধর্ম প্রতিপালন করিয়া ধর্মকর্মে মন দিবার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিবস জীজাবাঈ স্বামীকে কাছে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বামীন্! তুমি বিঠোবার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তুমি যে ঠক্ ও জুয়াচোরদিগের প্রতিদ্যা করিয়া গৃহে অলক্ষী প্রবেশ করাইতেছ, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যাহাদিগের উপার্জনের ক্ষমতা আছি, তাহাদিগকে দয়া করিয়া কি লাভ ? তোমার নিজের এক কপর্দকও সংস্থান নাই অথচ তুমি পরের দ্রব্য লইয়া অপরকে দয়া করিতেছ। আমি কাচছা বাচছা লইয়া অনাহারে দিনযাপন করিতেছি, ঋণের জালায় লোকের নিকট মুখ

<sup>\*</sup> মহীপতি শ্রীষ্টার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রান্নভূতি হইরাছিলেন। "ভক্তলীলামৃত," "ভক্তবিজয়" ও "সম্ভবিজয়" নামক তিনথানি কবিতা গ্রন্থ তাঁহার য়িচিত। উহাতে তুকারামের জীবনচরিত লিখিত আছে।

দেখাইতে পারিতেছি না; কই তুমি সে দিকে ত লক্ষ্য করিতেছ না, আমাদিগের প্রতিত দয়া করিতেছ না ? যাহা হউক, আমি সর্ক্ষান্ত হইয়া এবং ঋণ করিয়া তোমায় অর্থের যোগাড় করিয়া দিতেছি, তুমি তাহা লইয়া পুনরায় বাবসায় কর, দেখিও, যেন যাহার তাহার প্রতি দয়া করিয়া অর্থ নষ্ট করিও না। আমাদের মঙ্গলের জন্তই এই সকল কথা বলিতেছি।"

স্ত্রীর উপদেশবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ লইয়া তুকারাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়ে তুকারামের গ্রামস্থ বণিক্গণ ব্যবসায়ার্থ বালেঘাট নামক স্থানে গমন করিতেছিল। তুকারাম তাহাদিগের অনুযাত্রী হইলেন এবং ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এইবার তুকারাম কিছু লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা গৃহে আনিতে পারেন নাই। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, এক জন ব্ৰাহ্মণ ঋণজালে জড়িত হুইয়া উত্তমর্ণদিগের হস্তে লাঞ্চিত ও প্রহারিত হইতেছে। তাঁহার কাতর ক্রন্দনে তুকারামের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আপনার ছরবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। তুকারাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আপনার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্যবসায়-লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং তৃকারাম রিক্ত হস্তে বাটীতে আসিলেন। তুকারাম বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে এই সংবাদ জীজাবাঈএর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি স্বামীকে নিঃসম্বল অবস্থায় আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইলেন। একে দরিদ্র-তার নিপীডনে তিনি কক্ষমভাবা হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার স্বামীর এক্লপ ব্যবহার, স্থতরাং তিনি অত্যস্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অজস্র

গালি দিতে লাগিলেন। জীজাবাঈ এর চীৎকারে প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তুকারামকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার বোধ হয়, এই মুর্থ পূর্বজন্মে আমার শক্র ছিল, এই জন্মে আমারে যন্ত্রণা দিবার জন্ম আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে। সংসারনির্বাহ জন্ম আমি এখন কি উপায় অবলম্বন করি ? সন্তানগণ ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়া কাতরক্রন্দনে যখন আমার নিকট খাবার চাহিবে, তখন আমি উহাদিগকে কি দিয়া সাস্থনা করিব? আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমি আর কত জালা সহ্থ করিব? বিঠল। তোমাকেও ধিক্।" প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে একজন জীজাবাঈকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই। তোমার স্বামী মূর্থ বলিয়া কি তুমিও জ্ঞানহীনা হইবে? পতিভক্তি না করিয়া পতির প্রতি কট্কিপ্রয়োগ করিবে?" জীজাবাঈ প্রতিবেশিনীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "দিদি। যে যাহাকে লইয়া ঘর করে, সেই ভাহার মর্ম্ম অবগত থাকে।"

তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেশিয়া তাঁহার প্রাতা কানাইয়া বিষয়াদি ভাঁগ করিয়া লন; ঐ সময়ে ইনি কিছু টাকার থং পাইয়াছিলেন। তুকারাম জােরজবরদন্তি করিয়া অধনগদিগের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে পারিতেন, কিন্তু লােকের সহিত বিবাদ করা ভাল নয়, এই ভাবিয়া তিনি ঐ সকল থং জলে ফেলিয়া দেন। জীজাবাঈ যথন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী বিবাদের ভয়ে থংসকল জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, তথন তিনি অতিশয় ক্রোধিতা হইয়া স্বামীকে যথােচিত তিরস্কার করিলেন। তুকারাম স্ত্রার তীব্র ভৎ সনা থাইয়া, কােমলমতি বালকের স্থায় একটু হাসিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। পরে স্ত্রীকে কোন কথা না বালয়া বাটী হইতে আলন্দি নামক স্থানে গমন করেন। আলন্দি দেছ হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ইক্রায়নী নদীর তীরে অবস্থিত। জ্ঞানদেব নামক একজন সাধু ৬০০ শত বংসর পূর্বের, এই স্থানে থাকিতেন। তাঁহাের

সমাধিও ঐ স্থানে হইয়াছিল। জ্ঞানদেবের সাধনাস্থান তুকারামের পক্ষে অতি মনোহর বোধ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তথায় বিচরণ করিতে-ছিলেন. সেই সময়ে কোন ক্বষক একজন ক্ষেত্ৰ-রক্ষকের অমুসন্ধান করিতে ছিল। চাষা তুকারামকে দেখিয়া তাঁহার কাছে ঐ কথা উত্থাপন করে। তুকারাম বুঝিয়া দেখিলেন যে, বিনা মূলধনে যাহা পাইব, তাহাই লাভ; এই ভাবিয়া তিনি চাষার কথায় সম্মত হইলেন। চাষা তুকারামের পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্দ্ধনণ শস্তা দিতে প্রতিশ্রতা হইল। তুকারাম ক্ষেত্র-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মাঠের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্জ্জন স্থান পাইয়া সর্বাদাই মনের আনন্দে বিঠোবার নামগানে সময় অতিবাহিত করিতেন। এদিকে ক্ষেত্রমধ্যে নানাবিধ পাথীর ঝাঁক এবং গরু বাছুরের দল আসিয়া নির্ব্বিল্লে শস্তসকল আহার করিয়া যাইত। এক দিবস ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তুকারামকে যথোচিত তিরস্কার করে। ক্ষেত্রস্বামীর তিরস্কার শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন, "এ সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠবের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব ?" ক্ষেত্রস্বামী তুকারামের প্রতি অত্যম্ভ বিরক্ত হইয়া ক্ষতিপুরণ করিবার জন্ম স্থানীয় পঞ্চায়তের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করে। পঞ্চায়ৎ এই-রূপে বিচার নিষ্পত্তি করেন যে, ক্লেত্রে এ যাবৎকাল যে পরিমাণে শস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরিমাণ শশু হইতে যাহা কম হইবে, তুকারামকে সেই ু পরিমাণ শন্তের মূল্য দিতে হইবে। পঞ্চায়তের বিচারের পর ক্ষেত্র হইতে সমস্ত শশু সংগ্রহ হইলে ক্ষেত্রস্বামী দেখিল যে, এ বংসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শশু জন্মিয়াছে. কিন্তু চাষা এ বিষয় আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। তৃকারামের কোন প্রতিবেশী ইহা জানিতে পারিয়া পঞ্চায়তের গোচর করে। পঞ্চারৎ পুনরায় বিচার করিয়া ক্ষেত্রসামীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শশু দিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে প্রদান করেন। তুকারাম প্রচুর পরিমাণে

শস্ত পাইয়া মনের আনন্দে গৃহে আইসেন এবং সেই শস্তের বিক্রন্ত্রলব্ধ আয় হইতে তাঁহার কয়েকটা কন্তার বিবাহ দেন।

তুকারামের তিনটী কস্থা এবং ছুইটী পুত্র ছিল। কস্থা তিনটীর নাম,—
গঙ্গা, ভাগারথী ও কাশা, এবং পুত্র ছুইটীর নাম, শস্তুজী ও বিঠোবা।
প্রথমা কস্থাটী বিবাহযোগ্যা দেখিয়া জীজাবাঈ তাহার বিবাহের জন্ম
তুকারামকে অত্যন্ত বাস্ত করিতেন। তুকারাম জালাতন হইয়া এক দিন
ভুতক্ষণে পাত্র অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তিনি নিকটস্থ একটা গ্রামে
গিয়া দেখেন যে, কতকগুলি বালক খেলা করিতেছে। তিনি উহাদিগের
মধ্যে স্বজাতীয় তিনটা বালককে বাছিয়া আপনার বাটীতে লইয়া আইসেন
এবং বিবাহের লক্ষানুসারে ঐ তিনটা বালকের সহিত আপনার তিন
কন্সার বিবাহ দেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তুকারামের স্বভাব জানিতেন,
স্থতরাং তাঁহারা এই বিষয়ের জন্ত কোনরূপ গোলমাল করেন নাই।

একদিন তুকারাম ক্ষেত্র হইতে একটা আথের বোঝা আনিতেছিলেন, পথিমধ্যে কতকগুলি বালক তুকারামকে আথের বোঝা আনিতে দেখিয়া, কাতরভাবে একগাছি আথ প্রার্থনা করে। তুকারাম কোমলমতি বালকদিগের ঈদৃশ প্রার্থনা অগ্রাহ্ম করিতে পারেন নাই। পথিমধ্যে যে কয়েকজন বালক ছিল, তিনি আথের বোঝাটা তাহাদের সকলকেই বিতরপ করিয়া কেবল একগাছি মাত্র আথ বাটাতে লইয়া আইসেন। জীজাবাঈ ইহা জানিতে পারিয়া, ক্রোধে অধীরা হইয়া সেই ইক্ষুদণ্ড তুকারামের পৃষ্টে ছইখণ্ড করেন। স্ত্রীর প্রহার সহ্ম করিয়া তুকারাম হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "সহধিমিণি! ইহাই ত প্রক্রত ধর্মা। আমি তোমাকে একগাছি আথ থাইতে দিলাম, তুমি তাহা দ্বিণ্ড করিয়া একথণ্ড আমায় প্রদানকরিলে।" তুকারাম স্ত্রীর এইরূপ কত হ্ব্রাক্য—কত প্রহার অয়ানবদনে সহ্ম করিয়াছিলেন।

ক্ষীবাঈএর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শস্তুজীর জীবনাস্ত হয়। তুকারাম শস্তুজীকে অত্যস্ত ভালবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে তুকারাম হৃদয়ে নিদারুল বেদনা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তুকারামের জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তিনি এই বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "সংসারে স্থথ নাই। সংসারে থাকিয়া স্থথভোগ করিব, এই আশায় আমি কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে বেমন তাহার অভ্যস্তরে কেবল গাঢ়তর কালিমাই লক্ষিত হয়, সংসার-মধ্যেও সেইরূপ যত প্রবেশ করা যায়, ততই ছঃথের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। ধন, রত্ন প্রভৃতি সংসারের সকল বস্তুই অসার, তবে আমি কেন এই সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকি ?" এইরূপ চিস্তা করিয়া তুকারাম সংসার পরিত্যাগ করেন।

তুকারাম বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাষনাথ নামক পর্বতেগমন করেন।
সেই স্থানে তিনি স্বীয় আরাধ্য দেবতা বিঠোবার চরণে প্রাণমন সমর্পণ
করিয়া ধ্যান করিতে থাকেন। তুকারাম ঈশ্বর-সেবায় দিন যাপন করিতে
লাগিলেন বটে, কিন্তু তথনও তিনি ধর্মমত স্থির করিতে পারেন নাই।
এক দিবস তুকারাম স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি ভীমা নদীতে স্নান করিতে
যাইতেছেন, এরূপ সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া
আশীর্বাদ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার নিকট হইতে এক পোয়া ঘৃত
যাক্রা করেন। ঐ বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ নাম বাবাজী এবং
তাঁহার দীক্ষাগুরুদিগের নাম রাঘবটৈততা ও কেশবটৈততা। ঐ ব্রাহ্মণ
তাঁহাকে "রামক্রক্ষহরি" এই মূলমন্ত্র প্রদান করিয়া কোথায় গমন করিলেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তুকারাম স্বপ্নে দীক্ষাপ্রাপ্ত
হইয়া পাত্রক্ষদেবের \* আশ্রয়গ্রহণ করেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা প্রসিদ্ধ নাম পাঙ্রক। পাঙারপুরের পাঙ্রক্ত বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তুকারাম তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের গুণে শীঘ্রই একজন স্থপণ্ডিত হইয়া উঠেন ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া মনের আকাজ্জা পূর্ণ করেন। নামদেব নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু কতকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়া যান। তুকারাম ঐ অভঙ্গসকল অভ্যাস করিয়া ভজন করিতেন। ভজন গান করিতে করিতে তুকারামের এরূপ অভ্যাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি নিজে অভঙ্গ রচনা করিয়া গাইতে পারিতেন। রচনা করিতে করিতে তাঁহার এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, মুথ হইতে অনর্গল পদাবলী বাহির হইত। তিনি যে সময়ে কীর্ত্তন করিতেন, সেই সময়ে শ্রোভাসকল স্পন্দহীন জড়পদার্থের ভায় বিসয়া থাকিত। তাঁহার কীর্ত্তন ও উপদেশ গুনিবার জন্ম দলে লোক সমাগত হইত। তিনি জাতিতে শুদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু কার্যগুণে লোক তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ভায় সম্মান করিত।

তুকারামের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, মম্বাজী,\*
রামেশ্বর ভট্ট প্রভৃতি হিংস্রক লোকে তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে যন্ত্রণা দেয়;
কিন্তু পরিশেষে তুকারামের দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনীতভাব, স্থমিষ্ট কথা
প্রভৃতি গুণসকল দর্শন করিয়া আশ্চর্যায়িত হন ও অন্তান্ত ব্যক্তিদিগের
ন্তায় ভক্তি করিতে থাকেন।

পুনা নগর হইতে কিছুদ্র উত্তর-পূর্ব্বে ভাগোলি নামক এক গ্রামে রামেশ্বর ভট্ট বাস করিতেন। তিনি তুকারামকে ডাকাইয়া বলেন যে, "তুমি শুদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? শুদ্রের পক্ষে ইহা মহা-পাপ। আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি, তুমি বেদ ব্যাখ্যা এবং অভঙ্গ রচনা করিও না। তুমি পূর্ব্বে যে অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলে, তাহা জলে

<sup>\* &</sup>quot;মন্বাজী বাবা গোঁসাই" নামক একজন সাধু সর্ব্যপ্রথমে তুকারামের প্রতি অত্যা-চার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দেহ গ্রামে এক মঠ ছাপন করিয়া সেই ছানের মোহান্ত হইরাছিলেন।

নিক্ষেপ কর।" ভট্টের কথা শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন যে, "পাণ্ডু-রঙ্গের আদেশে তিনি এইরূপ করিয়াছেন।" ভট্ট তাহা বিশ্বাস না করিয়া পুনরায় উহা জলে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অবশু পালনীয় বলিয়া, তুকারাম তাঁহার আদেশমত অভঙ্গের পুথিগুলি ইক্রায়নী নদীতে নিক্ষেপ করেন। পুথিগুলি জলে দিবার পূর্ব্বে তিনি উহাদের তুইদিক্ পাতলা পাথরের দারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর বস্ত্র বাধিয়া দিয়া-ছিলেন। লিখিত অভঙ্গগুলি জলে নিশ্বিপ্ত হইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ ত্বঃথিত হইয়া তাঁহাকে বাকা-যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলেন। "আমি যে পাওরঙ্গের আদেশ লজ্যন করিয়াছি," ইহা ভাবিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরের সমক্ষে হত্যা দেন। ১৩ দিন এই ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর তাঁহার পুথিগুলি জলে ভাসিয়া উঠে। কোন এক ব্যক্তি ইহা দেখিতে পাইয়া ঐ সকল পুথি জল হইতে উত্তোলন করে এবং তুকারামকে আনিয়া দেয়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া সকলেই তৃকারামকে দেবতার স্থায় ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার প্রতি যে নিষ্ঠর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্ম তিনি ছঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই শিবাজীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। শিবাজী কেবল যে যুদ্ধবিতাতেই পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি ধর্ম্মসাধনেও বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তুকারামের গুণগরিমা ক্রমে শিবাজীর কর্ণে উঠে। তিনি তুকারামকে আপনার রাজধানীতে আনাইবার জন্ত অশ্ব, ভৃত্য ও রাজছত্র পাঠাইয়া দেন; কিন্তু তুকারাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিথিয়া পাঠান;—

শ্মহারাজ ! কেন তুমি আমাকে দারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ ? আমার বাসনা এই যে, নিঃসঙ্গ হইয়া সংসার হইতে দূরে থাকি, নির্জ্জনতায় স্থথ-সম্ভোগ করি, মৌনী হইয়া থাকি, এবং ঐশর্যা, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিকে বমনোদগীর্ণ থাছের স্থায় জ্ঞান করি; কিন্তু হে পাণ্ডারিনাথ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে? সকলই তোমার অধীন। হে রাজন্! তোমার নিকটে গিয়া আমার কি লাভ হইবে? যছপি আমার থাছের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা-রৃত্তি আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। যদি আমার বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, পথে পতিত ছিল্ল বস্তু আমার অভাব পূর্ণ করিবে। রাজন্! বাসনা জীবনকে নস্তু করে মাত্র। যাহারা সম্ভ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই রাজ-প্রাসাদে যাইতে যত্রবান্ হয়। মহারাজ! আমি নতশির হইয়া তোমাকে এই পত্রথানি লিখিলাম।"

মহাত্মা শিবাজী তুকারামের পত্রপাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-প্রসাদ ভোগ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ ক্টকাকীর্ণ বনস্বরূপ।"

তুকারাম সাধনায় এরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, লোহা-গাভা গ্রামে যে সময়ে তিনি কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন স্ত্রীলোক নিজ সম্ভানের মৃতদেহ লইয়া তুকারামের সমক্ষে লইয়া আইসে ও বলে, "মহাশয়! আপনি যদি যথার্থ বিষ্ণুভক্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার পুত্রের জীবনদান করিতে সমর্থ হইবেন; নচেৎ সকলই আপনার ভগুমী বুঝিব!", রমণী শোকে মুহ্মানা হইয়া এই কয়েকটী কথা বলিলে পর তুকারাম অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, "এই রমণীর বিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তমাত্রেই মৃতব্যক্তির জীবনদান করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষমতা ত আমার জন্মায় নাই," এইরূপ মনে করিয়া তিনি নারায়ণের স্তব করেন। প্রবাদ এই যে, নারায়ণের স্তব করিবামাত্র মৃত বালকটী সজীব হইয়াছিল।

তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয়, তাহার কোন যথার্থ বৃত্তাস্ত পাওয়া যায় না। ১৫৭১ শকে ফান্তুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে তিনি অন্তর্জান হন, ইহার পর হইতে কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পায় নাই।

তুকারামের অন্তর্জানের পর, তাঁহার পুত্র বিঠোবা, শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং দেহু গ্রামে বিঠোবাদেবের একটী মন্দির নির্মাণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। শিবাজী তুকারামের পুত্রকে সমাদর করিয়া বিঠোবাদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও দেবসেবার জন্ম তিনথানি গ্রাম প্রদান করেন।

## माधु जूनमीनाम।

প্রয়াগের পশ্চিমাংশে ও চিত্রকৃটের পূর্ব্বাংশে রাজাপুর নামে একথানি গ্রাম আছে। পূর্বকালে ভাত্মদত্ত হবে নামক একজন কান্তকুক্ত ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তুলসী নামী পরম রূপলাবণ্যবতী তাঁহার এক স্ত্রী ছিলেন। হুলদীর গর্ভে ও ভামুদত্তের ঔরসে হুই পুত্র জন্মে। শ্রাম-সবল নামক গ্রন্থ-প্রণেতা নন্দদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং তুলসীদাস কনিষ্ঠ পুত্র। আন্দাজ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাস ইহজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস যথন অষ্টমবর্ষীয় বালক, তথন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; ইহার কিছুদিন পরে তিনি শ্রীশ্রীও কাশীধামে আসিয়া বিভাধায়নে নিযুক্ত হন। ন্রানাধিক বার বংদর একাদিক্রমে পাঠাভ্যাদে রত থাকিয়া তুলদীদাদ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও দারপরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। তুলসীদাস সংসারের মোহিনীমায়ায় বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ম্মদাই স্ত্রীর কাছে কাছে থাকিতেন, একদণ্ড সময়ও স্ত্রীর অদর্শন-ক্রেশ সহু করিতে পারিতেন না। এক সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্ম তাঁহার কোন আত্মীয় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুলসীদাস কিছুতেই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হয়েন নাই। কন্তার পিতা পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেন, তুলসীদাস পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিতেন। এক সময়ে তুলসীদাস কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানাস্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমুপস্থিতিকালে সহসা তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্ম শুশুরবাটী হইতে লোক আইসে। হুলসী দেবি তুলসীদাসের অসম্বতিসত্ত্বেও নিজ বধুমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। তুলসীদাস

বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পাইয়া, জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হুলসী দেবী তুলসীদাসকে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, "বৎস! আমি পুনঃ পুনঃ লোক ফিরাইয়া দেওয়া অতি গহিত কার্য্য বিবেচনা করি, সেইজন্ত তোমার অসম্মতিসত্ত্বেও বধ্যাতাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি।" তুলসীদাস মাতার এবস্বিধ বাক্যশ্রবণে কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে শ্বন্তবালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার পত্নী স্বামীকে সমাগত দেথিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুক্ষচিত্রে বলিয়াছিলেন—

"লাজ না লাগত আপুকো, ধৌরে আয়েছ সাথ। ধিক্ ধিক্ অয়্সে প্রেমকো, কহা কহোঁ মৈ নাথ॥ অস্থিচর্ম্ময় দেহ মম, তামো জৈসী প্রীতি। তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ, হোত ন তত্ত ভবভীতি॥"

"স্বামিন্! এই অন্থিচর্ম্মমাংস শোণিত-নিম্মিত আমার অনিত্য শরীরে যে পরিমাণে তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, যদি সেই পরিমাণে ঐ স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোকপ্রকাশক রামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে বিমল স্কানন্দাস্থত্ব করিতে সমর্থ হইতে।"

প্রিয়তমার এবন্ধিধ জ্ঞানোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুলসীদাসের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হওয়ার, তিনি আপন শুশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে আগমন করেন। তথায় তিনি স্ম্মাবন্দনাদি নৈত্যিক ক্রিয়া সমাপনে ও শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তিনি কাশীধামের অনতিদ্রে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মলত্যাগ করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল একটা ঝোপে ফেলিয়া দিতেন। ঐ ঝোপে এক পিশাচ বাস করিত; সে প্রত্যহ ঐ জল পান করিয়া পরিতৃপ্থ হইত। একদা ঐ

পিশাচ জলপানে বঞ্চিত হওয়ায় তুলসীদাসের নিকটে আইসে এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পিশাচের কথা শুনিয়া তুলসীদাস বলেন যে, ঐ দিবস জলের পরিমাণ অল্ল থাকায়, তাঁহার শৌচকার্য্যে সমস্ত জল ব্যয়িত হইয়াছিল, স্কতরাং তিনি জল দিতে পারেন নাই। পিশাচ তুলসীদাসের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিলম্বিত বর-প্রার্থনা করিতে বলে। ইহাতে তুলসীদাস প্রীত হইয়া প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন পাইবার বর-প্রার্থনা করেন। পিশাচ তাঁহাকে তাঁহার অভিলম্বিত বরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া কর্ণহাটা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলে। তুলসীদাস তথায় উপস্থিত হইলে, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া চিত্রকূট পর্বতে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। তুলসীদাস শুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ক্রমান্যয়ে ছয়মাসব্যাপী সাধনার পর, সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন।

এরপ জনশ্রতি আছে যে, ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিবার জ্যু নরাকারে তুলদীদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি পর্বতোপরি বনফুলের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, অলৌকিক রপলাবণ্যসম্পন্ন হুইজন যুবক, হস্তে ধমুর্বাণ ধারণ করিয়া অখারোহণে গমন করিতেছেন। তিনি প্রাক্ত মমুষ্যজ্ঞানে তথন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করেন; পরে দৈব-সাহায্যে জ্ঞানিতে পারেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্ম আসিয়াছিলেন।

তুলসীদাস মহামন্ত্রে, সিদ্ধ হইয়া প্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় সীতারাম নামের পরিবর্ত্তে রাধাক্ষঞ্চ নাম শুনিয়া তিনি আর আপন বাসাবাটী হইতে বাহির হইতেন না। একদা একজন প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া যায়, এবং কহে বে, প্রীরামচক্রকে দর্শন করুন। তুলসীদাস তাঁহার হস্তে বংশা দেখিয়া কহিয়াছিলেন.—

"কাহা কহোঁ ছবি আজকী ভালেবনেহো নাথ।
তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধমুষবাণ লেও হাত॥
ভক্তবছল ভগবান্কী বেদ বিদিত ইহ গাথ।
মুরলী মুক্ট হুরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥"

হে নাথ! আজি যে অপূর্ব্ব শোভার শোভিত হইরাছেন, তাহা আর কি কহিব; কিন্তু ধমুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে তুলসী মন্তক প্রণত করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদগাথাপ্রসিদ্ধ ভক্তবংসল হরি, চূড়া ও বাঁশী লুকাইয়া ধমুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; রামায়ণ রচনার সময় নির্দ্দেশ এইরূপে করিয়াছেন,—

"সম্বৎ সোলহলো ইকতৈসা, করে কথা হরিপদ ধরি সীমা। নৌমী ভৌমবার মধুমাসা, অবধ পুরয়াহ চরিত প্রকাশা॥"

অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈত্রমাস মঙ্গলবার নবমী তিথিতে হরিপদ ধ্যান করিয়া অযোধ্যাপুরীতে এই রামচরিত প্রকাশ করিলাম। তুলসীদাস অযোধ্যা হইতে কাশীতে আগমন করেন। যে সময়ে তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে। ঐ ব্রহ্মহত্যাকারী সর্ব্বদাই পাপের বিভীষিকা মূর্ত্তি দর্শন করিত, ক্ষণেকের জন্মও তাহার মনে শান্তি ছিল,না। কি উপায়ে সে ঐ পাপের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার বিধান লইবার জন্ম কাশীতে গমন করে। সে কাশীতে গিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করে। "এ পাপের প্রায়শ্চিন্ত নাই" এই কথা বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাকে তাড়াইয়া দেন। হত্যাকারী মনের স্থণায় ও হথে ভাগীরথী-সলিলে জীবন বিসজ্জন করিতে সঙ্কল্প করে। ইতিমধ্যে

তুলদীদাদের সহিত হত্যাকারীর সাক্ষাৎ হয়। তুলদীদাদ তাহাকে "রাম নাম" জপ করিতে উপদেশ দেন। কয়েক মাস কাল একাগ্রচিত্ত হইয়া রাম নাম জপ করিবার পর, তুলসাদাস তাহ্যকে বলেন, "তোমার পাপক্ষয় হইয়াছে, আইস, আমরা হুইজনে একত্রে আহার করি।" প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তুলসীদাসকে হত্যাকারীর সহিত আহার করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিতদিগের কথায় তুলসীদাস বলিয়াছিলেন যে, "রাম নাম জপ করিয়া হত্যাকারী পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; আপনারা ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিতে পারেন।" তুলসীদাসের কথায় পণ্ডিতগণ একত্রে মিলিত হইয়া এই উপায় স্থির করেন যে, "যদি বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর-নির্দ্মিত বুষ ঐ হত্যাকারীর হস্ত হইতে থাদ্যদ্রবা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে জানিব যে, ঐ ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে।" তুলদীদাস পণ্ডিতদিগের কথায় সম্মত হইয়া, হত্যাকারীর সহিত পণ্ডিতদিগকে লইয়া বিশ্বেখরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি পরীক্ষার্থীর হস্তে খাদ্য প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত বুষের সম্মুথে তাহা ধরিতে বলেন। তুলসীদাসের কথায় হত্যাকারী বুষের মুথে থান্ত ধরিবামাত্র ঐ বুষ জীবিত বুষের ন্তায় সমস্ত থাদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই বিশ্বয়কর ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই তুলসীদাসকে ঈশ্বরের অংশ মনে করেন এবং সেই অবধি তাঁহার উপর সকলের প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়।

তুলসীদাসের ভক্তগণ তুলসীদাসের ব্যবহারের জন্ম স্বর্ণ-রৌপ্যাদিনির্দ্মিত করেকটী পাত্র এবং তাঁহার ইষ্টদেব রামচন্দ্রকে কিছু অলঙ্কার প্রদান করিয়া-ছিলেন। একজন তম্বর ঐ সকল দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে তাঁহার আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করে। তম্বর তুলসীদাসকে ধ্যান-মগ্ন দেথিয়া স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্ম যেমন হস্ত প্রসারণ করিতে যাইবে, অমনি দেথে যে, অমুপম

রূপলাবণ্যসম্পন্ন একজন দিব্য পুরুষ ধন্তর্কাণ হস্তে লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। তম্বর উহা দেখিয়া ভয়বিহবলচিত্তে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করে। লোভের বশীভূত হইয়া ঐ তস্কর পুনরায় আগমন করে, কিন্তু পূর্ব্বের স্থায় ধন্ত্ব্বাণধারী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া পলাইয়া যায়। এই রূপে ঐ তম্বর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যথন কৃতকার্যা হইতে পারিল না, তথন ঐ দস্থা তুলদীদাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, "সাধুবাবা! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে আপনার প্রহরীর কার্য্য করে, সে ব্যক্তি কোথায় গ তাহার সহিত আমার বিশেষ আবশুক আছে।" দম্বার কথায় তুলসীদাস বলেন, ''বাপু হে! কে প্রহরীর কার্য্য করে, তাহা ত আমি জানি না, তাহার আকৃতি কি রকম বলিতে পার ?" তম্বর, নবছুর্বাদলগ্রাম-কান্তি ধন্মর্কাণধারী পুরুষের আক্বতি বর্ণনা করিলে, তুলসীদাস ব্ঝিতে পারেন যে, খ্যামবর্ণ পুরুষ আর কেহই নহেন, তাঁহারই প্রভু রামচক্র। সামান্ত তৈজস-পত্রাদি রক্ষার জন্ম তাঁহার ইষ্টদেবকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, ইহা ভাবিয়া বিশেষ লক্ষিত হইয়া, তিনি সেই মুহুর্ত্তেই তাঁহার সমস্ত তৈজ্বস-পত্র ঐ তন্তরকে এবং দীনত্বংখীদিগকে প্রদান করেন। তুলসীদাস তস্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে তস্কর! তুমি অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি, তুমি বিনা সাধনায় যখন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ, তখন তোমার তুলা পুণাাত্মা আর কে আছে ? তুমি তোমার অভিলাষ মত দ্রব্যাদি গ্রহণ কর।" তস্কর তুলসীদাসের এবম্বিধ বাকা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য লইতে অস্বীকার করে এবং আপনার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা সমস্ত বিতরণ করিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত গ্রহণ করে।

এক দিবস একজন ব্রাহ্মণ-কন্তা মৃতপতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্ত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তুলসীদাস জানিতেন না যে, তিনি বিধবা হইয়াছেন, স্থতরাং তিনি তাঁছাকে "সৌভাগ্যশালিনী হইয়া পতিসহ স্থথে কাল্যাপন কর," এই আশীর্কাদ করেন। সহস্তগমনোগতা রমণীর সঙ্গিণ, তুলসীদাসের এবন্ধিধ আশী-র্কাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলেন, "ঠাকুরজি! এই মাত্র ইহার স্বামীকে দাহ করিবার জন্ত গঙ্গাতীরে আনা হইয়াছে, স্থতরাং ইনি কিরপে পতিসহ স্থথে কাল্যাপন করিবেন?" এই কথা শুনিয়া তুলসীদাস কিছু বিন্মিত হন এবং তাঁহাদিগের সহিত শাশানভূমিতে গমন করেন। তিনি ঐ স্থানে যাইয়া দেখেন যে, ঐ রমণীর পতি একথণ্ড বন্ধাছাদিত হইয়া সৃত্তিকা-শ্যায় শায়িত রহিয়াছে। তুলসীদাস আর কাল্বিলম্ব না করিয়া ঐ আচ্ছাদন-বন্ধ্রণনি খুলিয়া ফেলেন এবং ঐ শবের গাত্রে হন্ত বুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্নজ্জীবিত করেন। মৃতব্যক্তি স্থপ্যোখিতের স্থায় উঠিয়া বসিলে, তত্রতা সকলেই বিন্ময়-সাগরে ময় হইয়া যায় ও তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়ে।

তুলসীদাসের অলোকিক ঘটনাসকল শ্রবণ করিরা দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে দিল্লীতে লইরা যান, এবং তাঁহাকে কিছু অছুত কৌশল দেখাইতে বলেন। বাদশাহের কথার তুলসীদাস বলিরাছিলেন, "জাঁহাপানা! আমি অতি সামান্ত মন্তুব্য, আমি আপনাকে কি অলোকিক ঘটনা দেখাইব ? আমি কেবল ইষ্টদেবের নামগান করিরা থাকি, অলোকিক কিছু দেখাইবার ক্ষমতা আমার নাই।" তুলসী তাহাকে অপমান করিল, ভাবিয়া বাদশাহ ইহাকে কারাক্রদ্ধ করেন। কয়েক দিবস অবরুদ্ধ থাকিবার পর প্রধান বেগমের অন্তর্বাধে তুলসীদাস কারাগার হইতে নিস্কৃতি লাভ করেন।

এরপ জনশ্রতি আছে যে, ঐ সময়ে অসংখ্য হন্তমান এবং বানর দিল্লীনগরে আগমন করিয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বানরগণ বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথন অত্যস্ত ক্ষতি করিতে আরম্ভ করে,
সেই সময় বাদশাহের সভাসদ্গণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জাঁহাপানা।
ইহা তুলসীদাসের কৌশল, তাঁহাকে কারামুক্ত না করিলে, এই উৎপাতের

নিবৃত্তি হইবে না। বাদশাহ তুলসীদাসকে কারাগার হইতে মুক্তিপ্রদান করিবামাত্রই সমস্ত হন্তমান এবং বানর দিল্লীনগর পরিত্যাগ করে।

তুলসীদাস কেবল সাধক ছিলেন না, তাঁহার রচনাশক্তিও অত্যুভূত ছিল। তাঁহার রচিত হিন্দি রামায়ণ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। সেই সকলের মধ্যে জানকীমঙ্গল, শৃষ্কটমোচন, রামলতা, বৈরাগ্যসন্দীপনী, পার্ব্বতীমঙ্গল, বিনয়-পত্রিকা; দোঁহাবলী প্রভৃতি পুস্তকগুলি অতি আদরের সামগ্রী।

১৬৮০ সংবতের শ্রাবণ মাসে শুক্র পক্ষে ৺কাশীধামে তুলসীদাসের দেহাস্ত হয়। কাশীর প্রান্তসীমায় অসীঘাটের উপর বালার্ককুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের নিকট তুলসীদাসের আশ্রম অভাবধি বর্তুমান আছে।

পূর্ব্বে জীবনচরিত লেথার পদ্ধতি প্রচলন ছিল না। কালক্রমে ঐ অভাব পূর্বণ করিবার জন্ম কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্যাস্ত করিতেছেন। ঘনতমসাচ্ছন্ন জীবনীগুলির উদ্ধারকর্ত্তাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। আমি এই স্থলে তাহার ছই একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কিছু দিবস পূর্ব্বে "সাহিত্য-সংহিতা" নামক একথানি পত্রিকায় তুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক জীবনী লিখিবার পূর্বেই লিখিয়াছেন যে, তিনি হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংগৃহীত জীবনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় যে সময় তুলসীদাস-রামায়ণ, কাশী-নিবাসী পণ্ডিতদিগের হারায় তর্জ্জমা করাইয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন; সেই সময় তিনিও তুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত করেন। আমি তাঁহারই প্রকাশিত জীবনীর আভাষ লইয়া লিখিয়াছি। পাঠক পাঠিকার অবগতির ক্ষম্ম আনি

"সাহিত্য সংহিতা" এবং "ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি" নামক গ্রন্থন্নয় হইতে তুলসীদাসের জীবনীর কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহিত্য-সংহিতায় লিখিত আছে ;—

"গোস্বামী তুলদীদাদ, বান্ধা জেলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রাম-নিবাদী পরাশর গোত্রোদ্তব আত্মারাম ছিবেদীর পুত্র। ১৫৮৯ সংবতে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টান্দে তাঁহার জন্ম হয়। গগুযোগে জন্ম হওয়ায়, মাতা পিতা, জন্মকালেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তুলদীদাদ, স্বরচিত "বিনয়-পত্রিকায়" লিখিয়াছেন,—

"জননী জনক তাজ্যো জনমি করম বিন বিধিহুঁ সিরজৌ অবডেরে" মথাৎ ঈশ্বর, আমাকে এমনই ভাগ্যহীন স্বষ্টি করিয়াছিলেন যে, জন্ম মাত্রেই মাতাপিতা, আমায় ত্যাগ করেন।

"মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, নৃসিংহদাস নামক এক সাধু
শিশু তুলসীদাসকে, লক্ষণাক্রাস্ত দেখিয়া ও শিশুর ক্রন্দনে মেহপরবশ হইয়া,
তাঁহাকে আপনার শৃকরক্ষেত্রস্থিত কুটীরে লইয়া গেলেন ও যত্ন পূর্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। দয়ায়য় সাধু, বাল্যকাল হইতেই তুলসী-দাসকে রামভক্তিপরায়ণ করিয়াছিলেন। বালক তুলসীদাস, রামচরিতামৃত-পানে সর্বাদাই পিপাস্থ থাকিতেন। ক্রমে উপযুক্ত বয়সে তুলসীদাস, উক্ত নহাত্মার নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং প্রগাঢ় যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়া নানাশাস্তে ব্যুৎপন্ন হইলেন।"

"তুলসীদাস দেখিতে অতি স্থরণ ছিলেন। দীনবন্ধু পাঠক নামে এক বাহ্মণ, তুলসীদাসের রূপে, গুণে ও রামভক্তিতে মুখ্ম হইরা আপনার সর্ব্ধ-সদ্গুণালক্কতা কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া, তুলসীদাস, স্বতম্ত্র হইয়া পত্নীসহ বাস করিতে লাগিলেন।" লেখক তুলসীদাসের পত্নীর নাম "রত্বাবলী" লিথিয়াছেন। তুলসীদাস প্রতিদিন প্রাতে বহির্দেশে গমন করিয়া প্রত্যাগমনকালে শৌচাবশিষ্ট জল, একটা বিশ্ব বৃক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন। একদা তিনি বৃক্ষমূলে আসিয়া পাত্রে জল নাই দেখিলেন, ও গ্রংথিত চিত্তে কিয়ৎকাল তথায় দপ্তায়মান রহিলেন। সেই বৃক্ষে একটা ভূত বাস করিত। সে, তুলসীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"অছ্ম জল নাই, তাহার জন্ম গ্রংথিত হইও না। তুমি নিত্য এই বৃক্ষমূলে যে জলসেচন কর, তাহা আমি পান করিয়া ভৃপ্তিলাভ করি। আমি তোমার উপর বড় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি অভীপ্রিত বর-প্রার্থনা কর।" তুলসাদাস বলিলেন, "যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে ভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।" ভূত বলিল, "আমার সে ক্ষমতা থাকিলে আমি এই ঘ্রণিত ভূত্যোনিতে কেন থাকিব ? তবে আমি তোমায় এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তদকুসারে কার্য্য করিলে, তোমার ইইসিদ্ধি হইবে।"

"ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"অন্তর্বেদীর অন্তঃপাতী তরী নামক গ্রামে শুরু ঔপাধিক এক কান্তর্ক্ক ব্রাহ্মণের গৃহে তুলসাদাস জন্মগ্রহণ করেন। অন্ন বরুসে তাঁহারে পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে সাংসারিক কণ্টাদি ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে তিনি কানীর রাজার মন্ত্রী হইয়া বারাণসীতে বাস করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় এক স্কলরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্ম সাংসারিক স্কথভোগে কালাতিপাত করেন। এই সময়ে তুলসীদাস একটী পুত্রসন্তান লাভ করেন। তুলসীদাস স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এমন কি, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও এক মৃহুর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না।"

"গোঁসাইজীর এই একটা নিয়ম ছিল যে, তিনি কলাপি কাশীক্ষেত্রের সীনানার মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার শৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিদিন অসা পার হইয়া দক্ষিণাভিমুথে অনেক দূর বাইতে হইত এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভৃঙ্গার মধ্যে যে অবশিষ্ঠ জলটুকু থাকিত, অপবিত্র জ্ঞানে উহা কাশীতে আনয়ন না করিয়া নদী-পারেই এক আম্র বক্ষের মূলে নিক্ষেপ করিতেন। কথিত আছে, স্বকীয় কর্ম্মফলামুবর্ত্তী এক পিশাচ ঐ বুক্ষোপরি বাস করিত। সে একদিন গোঁসাইকে একাকী পাইয়া অতীব বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিল, 'হে ব্ৰহ্মণ্! আপনি আমাকে অনেক জলপান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপর নাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অভীপ্সিত বর-প্রার্থনা করুন।' ভয়হীন তুল্সী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে এবং কিসের জন্মই বা এখানে অবস্থান করিতেছেন ?' প্রেত উত্তর করিল, 'আমি পূর্ব্বজন্মে বিদ্ধাপর্বতের নিকটস্থ কোন এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম। তথাকার রাজা আমার যজমান ছিলেন। এইজন্ম তদেশে আমার অতিশর প্রতিপত্তি ছিল। রাজা পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্ম যাহা কিছু দান করিতেন, সাতিশন্ন লোভ বশতঃ আমি তাহার সমস্তই স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতাম, অন্তান্ত ব্রাহ্মণ বা দীনছঃথীকে তাহার কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু সজ্জন প্রভৃতির সহিত আমার সর্বাদাই বিরোধ হইত এবং আমি মিথা করিয়া রাজসমীপে সেই সকল মহাপুরুষের নিন্দা করিতাম। আমার আত্মীয় স্বজন, পাত্রই হউক আর অপাত্রই হউক, আমার চক্রান্তের প্রভাবে রাজদারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমার জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। আমি কার্মনোবাক্যে কথনও কাহারও উপকার করিতাম না। দৈবাধীন পিপাসার্ক্ত এক হুঃখী ব্রাহ্মণ এক দিন আমার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি উহাকে তাহা দিয়াছিলাম। মহুষ্য জন্ম

ধারণ করিয়া, বোধ হয় এই একটীমাত্র সংকার্য্য আমাকর্ত্ব সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই পুণাবলে আপনার নিকট আমি প্রত্যহ পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি'।"

"গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি বিদ্ধ্যাচলবাসী ছিলেন, এস্থানে কেমন করিয়া আসিলেন ?' পিশাচ কহিল, 'এক সময়ে, আমাদের রাজা কানীযাত্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম। এই বৃক্ষতলে পৌছিবামাত্র হঠাৎ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিল এবং তাহাতেই আমার প্রাণ-বিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর একদিকে যমদূত ও অন্তদিকে শিবদূতগণ আমাকে লইতে আসিলেন। যমদূতগণ বলিতে লাগিলেন,— এ ব্যক্তি অতিশয় পাপী, আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব। মহা-দেবের দূতগণ ইহাতে সম্মত না হইয়া কহিতে লাগিলেন,—না, এই মনুষা কাশা আদিবার মানদে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যদিও মহাপাপী বলিয়া কাশী পর্যান্ত পৌহছিতে পারে নাই, তথাপি কাশীর মার্গে উহার দেহ নাশ হইয়াছে, অতএব মহাতীর্থের মহিমা-বলে তোমরা উহার অঙ্গম্পর্শ করিতে পারিবে না। এ ব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই থাকিবে, এবং ক্ষ্ধা, পিপাসা ও স্বকীয় কর্মামুযায়ী ফল-ভোগ করণান্তর গভীর যাতনা সহু করিয়া, তাহার পর কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণের জলপান দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে। এই নিমিত্ত, হে বিপ্রবর। কাশার মহিমা-বলে আমাকে এই স্থানেই এতদিন বাস ক্রিতে হইয়াছে। একণে আপনার দত্ত জলপান করিয়া ভূতযোনি হইতে মাকুলাভ করিব'।"

তুলসীদাসের জীবনীর আর কিছু না থাকিলেও তাঁহার রচিত দোহা হইতেই তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ন্যাস অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া যে সকল উপদেশবাক্য বাহির হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার দোহা— তাহাই তাঁহার পরিচায়ক। তাঁহার কয়েকটা দোঁহা এই স্থানে উদ্বৃত করিয়া দিলাম।

## (मैंशि ।

( )

দয়া ধরম্কি মূল হেঁয়, নরক্ মূল্ অভিনান্। তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান্॥

\* ধন্মের মূল দয়া এবং নরকের মূল অভিমান ; অতএব, হে তুলদীদাস ! তুমি কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতেও দয়াপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না।

( २ )

এক রাহমে হোতে হেঁয়, তুলদী মৃত্ আউর পুত্। রাম ভজে তো পুতহিঁ, নহি তো মৃত্কা মৃত্॥

ং তুলসীদাস ! মূত্র ও পুত্র একপথেই বহির্গত হয়, তবে যে পুত্র ভগবান্ রামচন্দ্রের ভজনা করে, সেই পুত্র ; নতুবা মধার্মিক মূর্থ পুত্র মূতেরও মৃত্ অর্থাৎ মৃত্ হইতেও অপক্ষষ্ট ।

(0)

রাম্ রাম্ সব কোই কহে, ঠক্ঠাকুরক্যা চোর। বিনা প্রেম্সে রীঝাৎ নহি, তুলদী নন্দকিলোর ॥

হে তুলসীদাস! কি ছষ্ট, কি শিষ্ট, কি চোর, সকলেই রাম রাম বলিয়া থাকে সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ ফললাভ হয় না; যে হেতু প্রেম ও ভক্তি বিনা নন্দকিশোর শ্রীক্লফ কথনও প্রসন্ন হন না।

(8)

্তুলসী ইয়ে সংসার মে, কাঁহা সো ভক্তি ভেট। তিন বাত্সে নট্পটি হেঁয়, দাম্ডি চাম্ডি পেট॥ হে তুলদীদাস ! যথন অর্থ, শিশ্র ও উদর লইয়াই সকলে ব্যতিবাস্ত, তথন এই সংসারে কিরূপে ভক্তিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?

( a )

সব্হি ঘট্মে হরি বসে থেঁও গিরিস্কৃতমে জ্যোতি। জ্ঞানগুরু চকুমকু বিনা কৈসে প্রকট হোতি।

সকল জীবের দেহতেই হরি আত্মারূপে বাস করিতেছেন। যেমন প্রস্তর্বপশুমাত্রেই অগ্নি বাস করে, কিন্তু লৌহের আ্যাত ব্যতীত সেই অগ্নি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও গুরূপদেশরূপ চক্মকি ভিন্ন কি প্রকারে সেই আত্মা প্রকাশ পাইতে পারেন।

(७)

এক্ঘড়ি আধিঘড়ি আধিহুমে আধ। তুলসী সঙ্গৎ সন্তকি হরে কোটি অপরাধ॥

হে তুলদীদাস! এক মুহূর্ত, অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অথবা অর্দ্ধার্দ্ধ মুহূর্ত্তের জ্ঞা যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটি কোটি অপরাধ হরণ করেন।

(9)

শোতে শোতে ক্যা করো ভাই ওঠ্ভজো মুরার। অ্যাসে দিন আতে হেঁয় লম্বা পা সার॥

হে ভাই ! শয়ন করিয়া কি কর, উঠ ক্বফ্ক-ভজন কর ; অগ্রে তোমার শ্রমন দিন আসিতেছে যে, পদন্বয় প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হইবে।

(b)

তুলসী ইয়ে সংসারমে পাঁচো রতন হেয় সার। সাধুসঙ্গ, হরিকথা দয়া দীন উপকার্॥

হে তুলদীদাদ! এই জগৎ-সংসারে সাধুসঙ্গ, ছরিগুনগান, সর্ব্বজীবে দয়া, দীনভাবাবলম্বন ও পরোপকার এই পাঁচটী রত্নই সার।

( %)

সব্বন্তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম।

সব্পানি গলা ভেয়ো, যেদ্ঘট্মে বিরাজে রাম॥

যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহার পক্ষে সকল বনই
তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগাম ও সকল জলই গলাজাল।

( >0)

তুলসী মিঠে বচন সোঁ স্থে উপজত চঁহুওর। বশাকরণ মন্ত্র হেঁয় পরিহর বচন কঠোর॥

হে তুলসীদাস ! স্থমিষ্ট বচন হইতেই স্থথ উৎপন্ন হয় এবং ঐব্ধপ বচনই বশীকরণ মন্ত্র ; অতএব কঠোর বচন পরিহার করা সর্বকোভাবে বিধেয়।

>> )

তোম্ জ্যায়দা রাম পর, তোম্দে ত্যায়দা রাম।

ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বানে যাওতো বাম॥

অর্থাং যদি তুমি অনুকুল ভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতি অনুকুল; প্রতিকূল ভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতি প্রতিকূল হইবেন।

( >< ]

্ যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রথে তাকো লাজ। উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ॥

যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনি অবশুই তাহার মানরক্ষা করেন। দেথ, জল-শরণাগত মীনসকল অনায়াসে উজান-প্রবাহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বৃহৎকায় গজরাজ কথনই সমর্থ হইতে পারে না।

( 50 )

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সব্সে মিলিয়া ধায়। না জানে কোন্ ভেক্সে নারায়ণ মিল যায়॥ তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতেছেন, কারণ ইহা জানেন না যে, নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে আমায় দর্শন দিবেন।

( 38 )

নিগুণ হেয় সো পিতা হামারা, সগুণ হেয় মাহতারি। কাকে নিন্দো কাকে বন্দো গুয়োপাল্লা ভারি!

যিনি নিপ্ত'ণ, তিনি আমার পিতা, যিনি সপ্তণ, তিনি আমার মাতা, অতএব কাহাকেই বা নিন্দা করি, আর কাহাকেই বা বন্দনা করি। আমার পক্ষে তুই বলবং বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে।

( >0)

দিনকা মোহিনী, রাত্কা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লছ চোষে। ছুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

দিবদে মোহিনী ও রাত্রে বাহিনীস্বরূপ হইয়া বাহার। প্রতি পলে রক্ত চোষণ করে, জগতের লোকসকল পাগল হইয়া ঘরে ঘরে সেই বাহিনীসকলকে পোষণ করিতেছে।

( 36 )

শ্রীমস্তোকো কণ্টক ফুঁকে দরদ্ পুছে সুব্কোই। 
ছথিয়া পাহারদে গীরে, বাৎ না পুছে কোই !!

ধনবান্ ব্যক্তির যদি এক সামান্ত কণ্টক বিদ্ধ হয়, আদরপূর্ব্বক সকলে ক্যেনার কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নিঃসহায় গরিব ব্যক্তি যদি পাহাড় হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে, কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না।

( )9 )

তুলসী জগ্মে আকর কর্লে দোনো কান। দেনেকো টুক্রা ভালা, লেনেকো হরিনাম। হে তুলদীদাস! জগতে আগমন করিয়া ছইটী কার্যা করিয়া লও,— দান বিষয়ে ক্ষ্বিতকে এক টুক্রা রুটী দেওয়া ভাল, আর গ্রহণ বিষয়ে হরিনাম লওয়া পরম লাভ।

( )6 )

তুলসী ইয়ে জগ্নে আয়কে কোন্ ভজো সোম্রং। এক কাঞ্চন্ ও কুচনকো কিনন্ পদারা হং॥

হে তুলসীদাস! এই জগতে আসিয়া প্রায় এবম্বিধ কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না যে, স্ত্রীলোকের কুচের প্রতি ও কাঞ্চনের প্রতি হস্ত প্রসারণ না করিয়াছে।

( 55 )

কৈ কহেঁ হরি দূর্ হেঁয়, হরি হেঁয় হৃদয়ে মা। অস্তদ্টাটী কপটকে, তাসো স্থান না

ুকোন কোন ব্যক্তি বলেন, হরি দূরে আছেন, কিন্তু হরি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। অন্তর কপটতারূপ আবরণে আবৃত রহিয়াছে বিশিয়া তাঁহাকে জানিতে পারা যাইতেছে না।

( 20)

যে তুলসীদাস রমণীহাদয়কে বড় ভালবাসিতেন; এবং ক্ষণেকের জন্ত আপনার প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্ করিতে পারিতেন না, সেই তুলসীদাস স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মাইশার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন,—

> জয়্সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী। অস্থি-নাড়ী-মল-মূত্রময়, ষস্ত্রিত নিন্দিত ভারি।

যেমন কাঠ-নির্দ্মিত পুত্তলি, সেইরূপ মাংসময় অন্থি-নাড়ী-মল-মৃত্ত-ক্লমিপ্রচুর অতিনিন্দিত যন্ত্রের স্থায় স্ত্রীগণের শোভা কিছুমাত্র নাই. যাহা অবিবেকীদিগকে মোহিত করিয়া থাকে।

## মহাত্মা কবীর দাস

পঞ্চদশ শতাদীর শেষভাগে বারাণসীর নিকটস্থ কোন ক্ষুদ্র গ্রামে মহাত্মা কবীর \* জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মসম্বন্ধে এইরপ প্রবাদ আছে যে, কোন ধার্ম্মিকা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্তা একজন সাধুর পরিচর্যা করিতেন। ঐ সাধু, কন্তার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই বিলিয়া আশীর্কাদ করেন যে, "তুমি পুত্রবতী হও।" ব্রাহ্মণ-কন্তা, আশীর্কাদ শুনিয়া ভীতা ও চিন্তামুক্তা হইয়া সাধুকে বলেন, "মহাশয়! আমার সন্তান জন্মিলে সমাজে আমাকে নিন্দা করিবে, অতএব আপনি আমায় ক্ষন্তারপ আশীর্কাদ করন।" ব্রাহ্মণ-কন্তার কথা শুনিয়া মহাপুরুষ বিলিলেন, "আমি যাহা বিলিয়া আশীর্কাদ করিয়াছি, তাহা মিথাা হইবে না; তবে তুমি নিম্বলম্বভাবে সমাজে থাকিতে পারিবে, সকলেই তোমায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে।" কালক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণীর স্থলক্ষণযুক্ত সর্বাঙ্গস্কনর একটা সন্তান জন্মে। ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবার সন্তান

<sup>\*</sup> হিন্দি ভক্তমালার গ্রন্থকার বলেন, ১২০৫ শতাকীতে কবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
১৫০৫ সম্বতে একাদশী তিথিতে লাগক নামক গ্রামে কবীরের মৃত্যু হয়। ভক্তমালা
লেখকের মতে কবীরের জীবনকাল তিন শত বৎসর। কিন্তু তিনি তিন শত বংসর
জীবিত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা হকটিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে
যে. ১৫০৫ সম্বতে কবীরের বর্তমানতা অসম্ভবপর নহে। কারণ ভক্তমালা কেথক
বলেন, কবীর অধর্ম (অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায়,
কবীরের মাতা সেকেন্দর সাহের নিক্ট অভিযোগ করেন। সেকেন্দার সাহ ১৫০০
সম্বতে রাজ্যপ্রাপ্ত হন, হতরাং এই সময়ে যে কবীর জীবিত ছিলেন, তাহা অনুমিত
হইতে পারে।

হইয়াছে শুনিলে, লোকে কত লাঞ্ছুনা করিবে, এইরপ চিন্তা করিয়া ঐ বিধবা, শিশু ভূমিন্ঠ হইবার পরই তাহাকে এক লতাগুল্মপরিবেষ্টিত পুদ্ধরিণীর তারে নিক্ষেপ করেন। ইলু নামক একজন জোলা-জাতীয় মুসলমান, দৈবাং ঐ পুদ্ধরিণীর তট দিয়া যাইতেছিল; সে তথায় সভোজাত শিশুর ক্রন্দন-রব শুনিতে পাইয়া সন্মুসন্ধান দারা উহাকে বাহির করে ও দয়ার্ক্রদয়ে শিশুকে উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া আইসে। উক্ত জোলার সন্তানাদি না থাকায় সে উহাকে পুত্রবং পালন করে ও নামকরণ সময়ে উহার নাম করার রাগে।

কবীর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্বজাতীয় ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি-লাভ করেন। ঐ সময়ে জোলাদিগের রীতি অনুসারে ইহার বিবাহ হইয়াছিল। কবীরের এক পুত্র ছিল, তাহার নাম কমাল। কমাল কবীরের ওরসজাত পুত্র নহে। ইহার সম্বন্ধে এরপ জনশ্রুতি আছে যে, এক দিবস রাত্রিকালে কবীর বারাণসীর নিকট গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে-ছিলেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি শুগালের রব শুনিতে পান। ক্বীর দৈব-শক্তিবলে পশুপক্ষীদিগের রবের মর্মার্থ বুঝিতে পারিতেন। তিনি শুগাল-দিগের চীৎকারে বুঝিলেন, উহারা বলিতেছে, "গঙ্গার জলে যে শবটা ভাসিয়া যাইতেছে, উহা তটে আসিয়া লাগিলে, আমরা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।" কবীর শুগালদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, দৈবশক্তি-माशाया উशाक नमीजृत्वे आनिया एनन। भव नमीज्र नीज इहेल মংস্থাণ বলিতে লাগিল, "আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া কে এরূপ অন্তায় কাজ করিল ?" মংস্তাদিগের এইরূপ উক্তি শুনিয়া তিনি ইহা-স্থির করিলেন যে. শবটী উহাদের মধ্যে কাছাকেও না দেওয়াই কর্তব্য: আমি ইহাকে জীবিত করি। এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি ঐ শবকে জীবিত করেন এবং "কমাল" নাম প্রদান করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই কবীরের মনে ধর্ম ও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়।
বাবসায়ের লাভ হইতে সংসার্যাতা নির্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত,
তাহা তিনি ভিক্ষার্থীদিগকে দান করিতেন। ঐ সময়ে রামানন্দস্বামী \*
একজন উপযুক্ত বাক্তি ছিলেন। কবীর দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ম তাঁহার
নিকটে গমন করেন; কিন্তু রামানন্দ, "গ্রাহ্মণ বাতীত অন্ম কোন জাতিকে
আমি শিষাত্বে গ্রহণ করি না," এই কথা বলায় কবীর ভয়োৎসাহ হইয়
পড়েন। কবীর যথন বৃঝিলেন যে, স্বেচ্ছায় ইনি কথনও আমাকে দীক্ষা
দিবেন না, তথন তিনি কৌশলের দারা কার্যোদ্ধার করিতে মনস্থ
করেন। এরূপ কথিত আছে যে, আন্দাজ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে

ষে সময়ে ভারতবিধ্যাত পরিব্রাজক শক্ষরাচার্য্য আপনার পাণ্ডিত্য ও বাক্পট্ডাপ্রভাবে বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন, তাহার পর ৭৮ শতাকী অতীত
হইলে, মাল্রাজ নগরের উজর-পশ্চিম পেরুশ্বর গ্রামে কেশবাচার্য্য নামক একজন
বাহ্মণের উরদে রামামুজাচার্য্যের জন্ম হয়। যেমন বঙ্গদেশে চৈতক্সদেব ঈশ্বরঅবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন, ইনিও দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া
খ্যাত আছেন।

রামান্ত কাঞ্চিপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, এবং তথায় প্রথমতঃ আপনার মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তিনি কাবেরী নদীর তীর্নে শ্রীরঙ্গে অবস্থিতি করিয়া রঙ্গনাথের দেবা করেন ও আপনার মতপ্রতিপাদক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিয়ন্দিবস পরে রামান্ত্র দিখিজয় করিতে বহির্গত হইয়া, অনেক স্থানে আপনার মত প্রচার করিয়া আইসেন।

রামানুজ আপনার প্রচার-কাষ্য সমাধা করিয়া যথন শ্রীরঙ্গে প্রত্যাগত হন, সেই সময়ে শৈব ও বৈঞ্বদের মধ্যে যোর বিবাদ উপস্থিত হর। শ্রীরঙ্গের রাজা কৃমিকোণ্ড

<sup>\*</sup> বৈশ্ববিদেশর মধ্যে রামানুজ, বিশ্বুষামী, মাধবাচার্য্য ও নিধাদিত্য এই চারিটা সম্প্রদায় আছে, তয়ধো রামানুজ সম্প্রদায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ । রামানন্দ, রামানুজ স্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন ।

রামানন্দস্বামী প্রতাহ গঙ্গাস্থানে ঘাইতেন। এক দিবস কবীর স্বামীজীর স্নানের ঘাটে যাইয়া মৃতবং পড়িয়া রহিলেন। দৈববশতঃ ঐ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার, নিকটস্থ বস্তু ভালরূপ দেখিতে পাইবার স্থাবিধা ছিল না। যথাসময়ে রামানন্দ স্নান করিতে আসিয়া কবীরকে স্পর্শ করিয়া ফেলেন। তাঁহার চরণে কবীর স্পর্শিত হইলে, তিনি কবীরকে শব মনে করিয়া ''রাম কহ, রাম কহ'' এই কথা বলিয়া উঠেন। কবীর রামানন্দ-মুখ-

শিবভক্ত ছিলেন। তিনি আপন অধিকারস্থ যাবতীয় লোককে সীয় উপাস্থ দেবের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়। অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিতে আদেশ প্রচার করিলেন; কিন্তু রামানুজাচার্য্য বাতীত অক্যান্ত সকলেই রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রাজ-আজ্ঞা লজ্বন করায় রামানুজকে ধৃত করিবার জন্ত কুমিকোণ্ড লোক প্রেরণ করেন। কুমিকোণ্ডের এই অন্থায় আচরণে রামানুজ প্রিরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাট রাজার শরণাপন্ন হন। কর্ণাটপতি বেতালদেব বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তিনি রামানুজের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং তাহার নহিন্দাটিতে একটা বিশ্বুমন্দির স্থাপিত করেন। সেই অবধি দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদারের স্বষ্ট হয়। রামানুজের সংস্থাপিত মঠানির মধ্যে এখনও ছুই-একটা বর্তুমান আছে। উহাদের মধ্যে বদ্যিকাশ্রম মঠই সর্বপ্রধান।

রামাপুজ সম্প্রদার শ্রীবৈক্ষব সম্প্রদার নামে অভিহিত। ইঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীর বৈক্ষবদিগের সহিত শ্রীবৈক্ষবদিগের একটু প্রভেদ আছে। ইঁহারা বিশেষরূপ জ্ঞাত না হইয়া দীক্ষা-গুরু মনোনীত করেন না এবং ব্রাহ্মণ-জাতীর বৈক্ষব ব্যতীত কেহই কাহাকে দীক্ষিত করিতে পারেন না। "ও রামার নমং," এই মন্তে শ্রীবেশবেরা দীক্ষিত হন—ইঁহাদের মতে আহারকালে পট্রব্র ব্যতীত কার্পাস-বস্তু পরিধান করিয়া আহার করা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দাসোহং বা দাসোমি, ইহাদিগের অভিবাদনের মন্ত্র। ইহারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্কে দারাবতীর গোপিচন্দনের তিলক ক্ষেপন করেন। রামাপুজ আচার্য্য-কৃত শ্রীভাষ্য, বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-প্রদীয়।

বিনিঃস্থত মূলমন্ত্র "রামনাম" গ্রহণ করিয়া, "গুরুদেব ! এই আমার দীক্ষা হইল," এই কথা বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া দেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগ্যন করেন।

কবীর বাটী আসিরা মন্তকমুগুন এবং মালা ও তিলক ধারণ করেন। কবীরের মাতা পুরের এইরূপ হিল্পেশ দেখিরা তাঁহাকে বলেন, "তোমায় এরূপে কে পাগল সাজাইল ?" মাতার কথা গুনিরা তিনি বলিরাছিলেন, "আমি পাগল হই নাই, রামানল স্বামীর শিষ্য হইরাছি।" কবীরের মাতা মনে করিরাছিলেন যে, রামানল স্বামী তাঁহার ছেলেকে কুস্লাইরা হিল্পু করিরছে, সেইজন্ত তিনি তৎকালিক দিল্লীর বাদশাহ সেকেলার সাহ লোদীর নিকট পুরের নামে অভিযোগ করেন। বাদশাহ কবীরকে আহ্বান করিলে, তিনি তিলক তুলসীর মালা ধারণ করিরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। রাজসরকারের লোকেরা কবীরকে ভূমির্চ হইরা অভিবাদন করিতে আদেশ করিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, "রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না।" বাদশাহ কবীরের এরপ বাবহারে অসন্থপ্ত হর্যা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তিনি কবীরের ধর্মভাব দর্শন করিয়া ও তাঁহার যুক্তিযুক্ত তর্কে পরাজিত হইরা ধর্মমত প্রচারের জন্ত স্বাধীনতা দেন।

সকলেই জানিত, রামানল যবন স্পর্শ করিতেন না; কিন্তু যথন পল্লীবাসীরা এই কথা শ্রবণ করিলেন যে, রামানল কবীরকে শিষ্য করিয়াছেন, তথন সকলেই আশ্চর্যান্থিত হইয়া, রামানলের নিকট কবীরের কথা বলিতে গমন করেন। রামানল এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া কবীরকে আহ্বান করেন। কবীর তথায় উপস্থিত হইলে, রামানল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "কবীর! কবে আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম ?" তিনি গুরুদেবের প্রশ্ন গুনিয়া বলেন, "প্রভূ! সেট্দিবস স্নানের ঘাটে আমাকে স্পর্শ করিয়া 'রাম কহ' 'রাম কহ' বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার দীক্ষা লওয়া হইয়াছে।" কবীরের এই প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন।

রামানন্দের বার জন শিষা ছিল, তন্মধো কবীরই সর্ব্ব প্রধান। কবীর অতিশয় বৃদ্ধিমান ছিলেন। ইনি রামাননের শিষাত্বে দীক্ষিত হইবার পর হইতেই হিন্দুধন্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। এইরূপ আলোচনার करल देनि এकজन महा ड्यानीशुक्य इहेशा উঠেন। धर्मामयसीय कान প্রা ক্রীরের মনে উদয় হইলেই তাহার মীমাংসার জন্ম তিনি গুরু রামানন্দের নিকট গমন করিতেন; কিন্তু বিচারে রামানুন্দই পরাস্ত হইয়া যাইতেন। কবীর ভক্তদিগের স্থায় ধর্মের বাহ্য চাক্চিক্য ব্যবহার করিতেন না। তিনি ঐ ধরণের সাধুসল্লাসী দেখিলেই বালতেন, "জটা-বিভূতি ধারণ করিলেই যে যোগসাধন হয়, তাহা নহে; প্রক্বত ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর আরাধনা হয় না।" কবীরের মুথে ঈদুশ বাক্য শুনিয়া অনেকেই তাঁহার শক্র হয় ও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে শান্তিপ্রদান করে; কিন্তু ভক্তবংসল দ্যাময়ের দয়ায় তিনি সকল প্রকার শাস্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। প্রতি তর্কে রামানন্দ পরাস্ত হইতে থাকায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে মনোমালিন্ত ঘটে। এরূপ অবস্থায় কবীব রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দ জাতিবিচার করিতেন. কবীর জাতিবিচার ভঙ্গ ক্রিয়া সকলকেই ধর্মোপদেশ দিতেন। কবীরের মূথে গভীর ধর্মাতত্ত্বসকল শুনিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। ঐ শিষ্যেরা কবীরপন্থী নামে অভিহিত। এরূপ কথিত আছে যে, কটক, বোম্বাই, শ্রীক্ষেত্র এবং বিহার অঞ্চলে তিনি বহুসংখ্যক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। অভাবধি ক্বীরপন্থীদিগের দাদশ্টী মঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ত্**ন্মধ্যে** বারাণসীস্থিত "কবীর চৌরা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

কোন সময়ে কবীর প্রকাশ্র রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি যাঁতা ঘুরাইয়া কলাই ভাঙ্গিতেছে। কলাই-সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাঁতার চারিদিকে পড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া কবীর তাঁহার মনকে গভীর বিষাদে নিমগ্র করেন। তিনি বলিয়া উঠেন, 'হোয়, সংসার রূপ চক্রাবর্তে যাবতীয় মন্ত্র্যা কি এই সকল কলাইএর ভ্রায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নরক-পথের পথিক হয় ? আর তাহাই বা বলি কেমন করিয়া; আমি ত দেখিলাম, এই যাঁতার মধ্যবর্ত্তী কীলকাপ্রিত কলাইসকল অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতেছে এবং চতুপ্পার্শন্ত কণাই-সকল চূর্ণীক্তত হইয়া চুতুপ্পার্শে নিপতিত হইতেছে। ইহাই প্রকৃত কথা যে, সংসার-চক্রের মধ্যবিন্দু কীলকরূপ ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সংসার-চক্রে পেষিত হয় না এবং সেই ব্যক্তিই অক্ষ্ম ভাবে সাধু-জীবন যাপন করিয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে।"

এক সময়ে কবার কোতূহলপরবশ হইয়া জনপদ ভ্রমণ করিতে গ্রমন করেন। তিনি জনপদ হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার সহযাত্রিগণ জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়! আপনি জনপদে কি দেখিলেন ?" কবার ক্ষ্মেনে বলেন, "জনপদের হুর্দ্দশার কথা তোমাদিগকে আর কি বলিব! বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-বংশীয়েরা বেদহীন ও জ্ঞানহীন হইয়া যাইতেছে; আর শুদ্র জাতীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের অধিক্রত গীতাদি পুস্তকের জ্ঞানচর্চ্চা করিতছে। প্রবঞ্চকগণ স্বচ্ছদে জীবিকা নির্মাহ করিতেছে, কিন্তু সাধুব্যক্তিদিগের অর জুটতেছে না। সাধবী ও পতিব্রতার অদৃষ্টে একথানি সামান্ত বস্ত্রও মিলে না, কিন্তু ব্যভিচারিণিগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া স্থ্যী হইতেছে। পণ্ডিতদিগের উপদেশামুসারে কেহই চলে না, কেহই তাঁহাদের সমীদর করে না, কিন্তু কপটগণ সমাজের শীর্ষন্থান অধিকার করিয়া

রহিয়াছে। ছগ্ধ-বিক্রেতারা গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া, ভাহাদের মানীত ছগ্ধ বিক্রেয় করিতে পারে না, আর মদের দোকানে এত ভিড় যে, মছ-বিক্রেতারা অক্লেশে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে।"

কবীর কয়েকথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বীজক'' গ্রন্থই সর্বপ্রধান। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার ধন্মবিষয়ক মতানত লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার গুরু রামানন্দ ও শৈব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষনাথ কবীরেব প্রতিহৃদ্ধী ছিলেন। এতচ্ভয়ের সহিত ইহার যে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, সেই সকল তর্ক-বিতর্কের বিষয় য়ে পুঁথিতে লেখা ছিল, তাহার একথানির নাম রামানন্দকী গোষ্ঠী ও অপর-থানির নাম গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠা।

বোড়শ শতাকীর মধ্যভাগে গোরক্ষপুরের মগর গ্রামে কবীর দেহত্যাগ করেন। ইহার মৃত্যু হইলে শবদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়। ইহার পর শিষাদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। হিন্দু-শিষ্যেরা বলেন, "দেহ দাহ করা হউক," এবং মুসলমান-শিষ্যেরা বলেন, "গুরুর দেহকে কবরস্থ করা হউক।" ক্রমে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইলে, হঠাৎ এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "বোধ হয় বস্ত্রানৃত শবদেহ নাই, কারণ কেবল বস্ত্রথানিই পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে।" তাঁহার কথায় শবদেহের বস্ত্রাবরণ খুলিয়া সকলেই দেখিলেন, শবের পরিবর্ষ্টে একটী পূল্প রহিয়াছে। তথন সহজেই বিবাদ মিটিয়া যায়। হিন্দু-শিষ্যগণ প্র পুল্পের অর্দ্ধাংশ লইয়া কাশ্মীরে সংকার করেন, এবং মুসলমান-শিষ্যগণ অপরার্দ্ধ লইয়া ঐ মগর গ্রামে কবরস্থ করেন।

## কবির-রচিত কয়েকটা দোঁহা।

(3)

কবীর ভলি ভেঁয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতো হোতি হানি। দীপক্ জ্যোতি পতঙ্গ বেঁও, বর্তা পূরা জানি।

কবীর, ক = মস্তক, ব = কণ্ঠ, ই = শক্তি, র = বহিনীজ, মন্তক ও কণ্ঠ শক্তি পূর্বক কৃটস্থ ব্রহ্মে অনেকক্ষণ থাকার যে অবস্থা হয়, ডাহার নাম কবীর। কবীর বলিতেছেন যে, বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়া গিয়াছে, (গুরু = যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান অর্থাৎ আয়া) নতুবা হানি হইত অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত না। জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যদি এই শরীরে আয়া জ্ঞান না হইল, তবেই হানি হইল। এই হানি কেমন, যেমন দীপের জ্যোতিঃ দেখিয়া পতঙ্গদকল উহাতে পড়ে— কারণ তাহারা ভাবে যে, ইহার মত পূর্ণ আলো আর নাই, স্কতরাং মোহিত হইয়া উহাতে পড়ে এবং পুড়িয়া মরে, সেইরূপ মন্ত্র্যুদকল আয়াকে না দেখিতে পাইয়া এই সাংসারিক মিথ্যা জাঁকজমকে পুড়িয়া মরিতেছে। তাহারা ভাবে যে, পৃথিবীর আমোদপ্রমোদই পূর্ণ স্থথের বিষয়। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল নাই। কিন্তু গুরু পাওয়াতে ভ্রম বুবিতে পারায় ঐরূপ হানি হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

( २ )

কবীর জ্ঞান সমাগম্ প্রেম স্থ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্। ্প্তরু সেবাতে পাইয়ে, সংগুরু শব্দ নেবাস্॥ কবীর! আত্মজান সমানরূপ স্থিতিই প্রেমের স্থথ। এইরূপ নিজে স্থাইর্য়া অস্তে বাহাতে স্থাইর্য়, তদ্বিয়ে যদ্বান্ হওয়ার নাম দয়া; এইরূপ দয়া করিয়া দেখিতে পায় যে, গুরু-বাক্যের দায়া আমি স্থাইইয়াছি এবং স্থাইতৈছে। ইহার দারা ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। বিশ্বাসই প্রবজ্ঞান এবং প্রবজ্ঞানই ব্রহ্ম। ইহা আয়ার অন্থগামী হইলেই ব্রহ্মজান জন্ম।

(0)

জিন জিন সম্বল না কিয়া অসপুর পাটন পায়। 'ঝাল পরে দিন আথয়ে সম্বল কিয়া ন জায়॥

এমন মানব-জীবন লাভ করিয়া সময় থাকিতে যদি পরকালের জন্ম কিছু সঞ্চয় না কর, তাহা হুইলে জীবন-স্থ্য অস্ত যাইবার সময়েও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

(8)

জেজন ভীজে রামরস বিকসিত কবহুঁন রুথ।
অনুভব ভাব ন দর্শৈ তে নর স্থান হুথ॥

ভক্তিরসে আপ্লুত বাক্তি কথনও মলিন বা বিশুষ্ক হয়েন না। তিনি সর্বাদাই প্রসন্ন। বাসনা তাঁহাকে স্পর্শ করে না, স্থুখ ও ছঃথে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।

( ¢ )

সাধু ভয়া তো ক্যা ভয়া জো নহিঁ বোল বিচার। হতৈ পরাঈ আত্মা জীভ লিয়ে তলবার॥

সত্যাসত্য বিচার করিয়া যে ব্যক্তি কথা বলে না, সে যদি সাধুর বেশ ধারণ করে, তাহাতে কি লাভ ? সে তাহার জিহ্বারূপ তরবারি দারা অপরের আত্মাকে বিনষ্ট করে। (७)

জাকো গুরু হৈ আঁধারা চেলা কহা করায়। অন্ধে অন্ধ চৈলিয়া দোউ কুপ পরায়॥

গুরুই যাহাদের অন্ধ, তাহাদের শিষ্যেরা কি করিবে? অন্ধ, অন্ধ কর্তুক চালিত হইয়া উভয়েই কূপে পড়িয়া থাকে।

(٩)

পুরা সাহব সেইয়ে সব বিধি পূরা হোই। ওছে নেহ লগাইয়ে মূলৌ আবৈ থোই॥

যে ব্যক্তি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাহার সর্কণ দিক্ই পূর্ণ; কিন্তু যে মন অসার বস্তুতে আসক্ত, তাহার মূল পর্যান্তও বিনষ্ট হইয়া যায়।

(b)

ভক্তি পিয়ারী রামকী জৈদে প্যারী আগি। সারা পাটন জরি গয়া ফিরি ফিরি লাবৈ মাঁগি॥

অগ্নিস্পর্শে সমুদায় দেশ ধ্বংস হইরা যাইলেও লোকে যেমন অগ্নির বাবহার পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ঈশ্বর ভক্তিদারা সাংসারিক স্থের বিশেষ হানি হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

( 6 )

শ্রোতা তো ঘরহী নহী বক্তাবদৈ সো বাদ। শ্রোতা বক্তা এক ঘর, তব কথনী কো স্বাদ॥

যথন শ্রোতা না থাকে, তথন সেই স্থানে বক্তার বক্তৃতা র্থা যায়। শ্রোতা এবং বক্তা একত হইলেই বক্তৃতার ফল হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সর্বাদা কথা বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের মন ভিতরে না থাকায়, তাঁহার উপদেশ বৃথা নষ্ট হইতেছে মন ও ঈশ্বর একত হইলেই সেই উপদেশে ফল হয়।

( >0)

তোলোঁ তারা জগমগৈ জোলোঁ উগৈ ন স্থর। তোলোঁ জিয় জগ কর্মবশ জোলোঁ জ্ঞান ন পুর॥

বতক্ষণ না সূর্য্যের উদয় হয়, ততক্ষণই তারকামালা ঝক্মক্ করিতে থাকে। সেইরূপ যতক্ষণ না মানবের ব্রহ্মজ্ঞান অস্তরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণই তাহার বিষয়-জ্ঞান কার্য্যকরী থাকে।

(>>)

জৈদী লাগী ঔরকী তৈদী নিবহৈ থোর। কৌড়ী কৌড়ী জোরিকে পূজ্যো লক্ষ করোর।

প্রথমে হদয়ে যে টুকু ধর্মভাবের বিকাশ হয়, সেইটুকুই অল্পে অল্পে চুরিজীবন ধরিয়া বৰ্দ্ধিত কর। কড়ি কড়ি করিয়া সঞ্চয় করিলে শেষে লক্ষ মুদ্রা হইয়া থাকে।

> সাঁচ বরোবর তপ নহিঁ ঝুঁট বরোবর পাপ। জাকে ভিতর সাঁচ হৈ তাকে ভিতর আপ॥

সত্যের সমান আর পুণ্য নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। যাহার অন্তর সত্যভাবে পূর্ণ, তাহাতে তিনি ( ঈশ্বর ) স্বয়ং বাস করেন।

( >0)

সাধু হোনা চহন্ত জো পকাকে সঙ্গ থেল। • কাচ্চা সরষেঁ। পেরিকে, থরী ভয়া নর্হি তেল॥

তৈল অথবা খোল প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা সরিষা হইতে যেমন তাহা প্রস্তুত হয় না (পাকা সরিষারই আবশুক হয়); সাধু হইতে হইলে সেইক্লপ স্থপক ভাবরাশি দ্বারা জীবন পরিচালিত করিতে হয়। ( \$8 )

জাকী জিহ্বা বন্দ নহিঁ হৃদয়া নহিঁ সঁচ। তাকে সংগ ন লাগিয়া ঘালৈ বটিয়া কাঁচ।

যাহার জিহ্বা সংযত নহে এবং হৃদর সত্যময় নহে, তাহাকে সঙ্গী করিও না. কারণ সে তোমাকে মন্দপথে লইয়া যাইবে।

( >0)

হীরা পরা বজারমেঁ রহা ছার লপটায়। বহুতক মূরথ চলিগয়ে পারিথ লিয়া উঠায়॥

বাজারে ধূলি-রাশির মধ্যে হীরক-থও পড়িয়া রহিয়াছে, সহস্র সহস্র মূর্য যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি জহুরি, সেই তাহা উঠাইয়া লয়।

( >5)

স্বপনে সোরা মানবা থোলি দেথৈ যো নৈন। জীব পরা বহু লুট্যেঁনা কছু লৈন ন দৈন॥

মানব মোহ-নিদ্রায় অচেতন থাকিয়া স্বপ্নেই দিন অতিবাহিত করি-তেছে। যদি একবার নয়ন উন্মীলন করে, তাহা হইলে সে দেখিতে পায় যে, তাহার জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যেই পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে সে কোনরূপেই উপক্ষত হইতে পারিতেছে না।

(59)

মায়া ত্যাগে ক্যা ভয়া মান ত্যজা নহিঁ জায়। জেহি.মানে মুনিবর ঠগে মান সবন কো খায়॥

শুধু মারা ত্যাগ করিলে কি হইবে, যদি মান (পদমর্ব্যাদা) ত্যাগ করা না যায়। যে মানে কত মুনিঋষিরও পতন হইয়াছে, সেই সানই সকলকে বিনষ্ট করিতেছে। ( 24 )

লোহেকেরী নাবরী পাহন গরুয়া ভার। শিরমেঁ বিষকী মোটরী উতরণ চাহে পার॥

লোহের স্থায় গুরুভারবিশিষ্ট দেহ-তরীতে মন-প্রস্তর বোঝাই করিয়া এবং বিষয়-বিষের ভাও মন্তকে লইয়া জীবসকল কোন্ ভরসায় সংসার-সাগর পার হইতে চায় ।

( %)

দাবন কেরা মেহরা বুন্দ পরা অসমান। সব গুনিয়া বৈষ্ণব ভঙ্গ গুরু ন লাগোা কাণ॥

শ্রাবণ মাসের বারি-বিশ্বু আকাশেই থাকিয়া গেলে অর্থাৎ বর্ষণ না হইলে যেমন তাহার দারা কোনই ফল হয় না, সেইরূপ উপদেশ-রাশি যদি কেবল শোনাই থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম-সমাজভুক্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সংগুরুর (ঈশ্বের ) সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

( २० )

অৰ্ন থব লোঁ দৰ্ব হৈ উদয় অস্ত লোঁ রাজ। ভক্তি মহাতম না তুলৈ এ সব কোনে কাজ॥

যদি ধনের সংখ্যা থর্কা, নিথর্কা পরিমাণ হয় এবং উদয়ান্তব্যাপী সমুদায় পৃথিবী রাজত্ব হয়, তথাপিও তাহা ভক্তি-মাহাত্মোর তুলনায় কিছুই নহে, তবে এই (অসার) ধনে মানে কি প্রয়োজন প

## গুরু নানক।

লাহারের 

অন্তর্গত রাভী নদীর তীরবর্তী ভার্টি নামক জনপদের মধ্যে তালওয়ান্দি প্রামে কালু বেদী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদী তাঁহাদিগের উপাধি। এরপ কথিত আছে বে, স্থাবংশিয় সীতা-পতি রামচক্র হইতে এই বেদীবংশের উদ্ব। যথন কুলরাও লাহোরের রাজাহন, তাঁহার ল্রাতা কুলপৎ সেসময় কুশরের রাজা। রাজাবিস্তৃতি-লোভপরবশ কুলপৎ নিজ ল্রাতাকে যুদ্দে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার ক্রিনে। কুলরাও অনভোপায় হইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপয় হন। অমৃত তাঁহার প্রতিদয়া প্রকাশ করিয়া অতি যত্ন ও সমাদরে নিজ বাটিতে স্থান দেন এবং নিজ ক্যার সহিত কুলরাওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুলরাও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার পুত্র সোদীরাও রাজা হইয়া আনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপমান এবং পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি কুলপতের সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বন্ধ করেন এবং কুলপৎকে পরাস্ত করিয়া, পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

\* তগবান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণের প্রতি আপনার গর্ভিণী ভার্য্যা সীতাদেবীকে বনবাস দিবার অনুমতি করার, তিনি অক্তাপরাধা ভাত্বধূকে সঙ্গে লইয়া বান্মীকি মুনির তপোবনে রাথিয়া আইসেন। ঐ স্থানে সীতাদেবী লব ও কুশ নামে ছুই পুত্র প্রসব করেন। কালক্রমে উভয় ভাতা মহা বিক্রমশালী হইয়া উঠেন ও বছ রাজ্য অধিকার করিয়া স্ব স্ব নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। লবের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম লাবর ও কুশের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম কুশর হয়। এক্ষণে ঐ সকল নাম পরিবর্তিত হইয়া লাহোর ও কশোর নামে খ্যাত হইয়াছে।

কুলপং ৺কাশীধামে পলায়ন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় বেদ পাঠে অতিবাহিত করেন। বেদে এই মর্ম্মের এক উপদেশ আছে দেখিতে পাইলেন, "পীড়ন মহাপাপ, যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশা করা অস্তায়।" কুলপং তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্বব্যবহারের বিষয় ম্মরণ করিয়া সোদীরাওর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। লাহোরে পৌছিয়া তিনি ভ্রাতস্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন। সোদীরাও বেদ শুনিয়া কুলপতের ক্ষমা প্রার্থনা ব্ঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন। কুলপং বেদ পড়িয়া দিবা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশাবলী সেই হইতে বেদী নামে অভিহিত হয়।

কাল্, ত্রিপতা নামী এক স্থলক্ষণসম্পন্না ক্ষত্রিয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। দারপরিগ্রহ করিবার বহু দিবস পরে তাঁহার এক কন্তা হয়। তিনি ঐ কন্তার নাম জানকী রাথেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৫২৬ সংবতে (১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহার একটী প্রজ্ঞ জন্মে। পিতা সন্তানের নামকরণের জন্ত কুল-পুরোহিতকে আহ্বান করিলে, তিনি আসিয়া শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও অসাধারণ চিহ্নসকল দর্শন করিয়া এবং জন্মতিথিনক্ষ্রাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতাকে বলেন, "এই শিশু আপনার কুল পবিত্র করিবে।" অনস্তর সেই কুল-পুরোহিত, নবকুমারের নাম "নানক নিরক্ষারী" রাথিয়া প্রস্থান করেন।

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাত্মার প্রতি নানকের অচলা ভক্তি ছিল।

যথন নানকের বয়স পাঁচ বংসর, তথন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিভালয়ে
প্রেরণ করেন। নানক অল্ল দিবসের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি দারা

সংস্কৃত, পারসী ও গণিত-বিভাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরপ কথিত

আছে যে, তিনি নাকি কোন সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—

"শুন পাণ্ডে কেয়া লিখো জঞ্জালা। লিখে রাম নাম গুরুমুখ গোপালা॥"

হে পণ্ডিত! কি বাজে অসার লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছেন, গুরুনুথ দ্বারা একমাত্র রাম গোপাল নাম শিক্ষণীয়।

এক দিবস নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে. কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া তর্পণ করিতেছেন। তথন তিনিও হস্তদারা তীরস্থ ভূমিতে জলসেচন করিতে লাগিলেন। নানককে ঐরপ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জল লইয়া কি করিতেছ ?" তাহাতে নানক বলিলেন, "আপনারা জল লইয়া কি করিতেছেন, অগ্রে আমায় বলুন, তাহার পর আমি জল লইয়া কি করিতেছি বলিব।" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "আমরা আমাদের প্রলোকস্থ পিতৃপুরুষগণকে জলদান করিতেছি।" তথন নানক বলিলেন, "তালবণ্ডিতে আমার এক শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতেই জল দিতেছি।" তচ্নতরে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "তালবণ্ডিতে তোমার শাকের ক্ষেত্র আছে, তথায় এ জল কিরূপে যাইবে ?" তখন নানক এই উত্তর করিলেন যে. "আমি এখানে জলসেচন করিলে সামান্ত দূর তালবণ্ডিতে যাইবে না, যদি জানেন. তবে আপনারা এখানে জলসেচন করিলে, আপনাদের পরলোকস্থ পিতৃ-পুরুষগণ পাইবেন. একথা কিরুপে বিশ্বাস করেন ?" নানকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'বাপুহে, তোমার এথনও শিক্ষার অনেক বাকি। ইহা আমাদের মন্ত্রপুত জল, মন্ত্রবলে কত অলোকিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে. তাহা তোমার জানা নাই; সেইজগুই তুমি আমাদিগকে ঐক্লপ ভাবে পরিহাস করিলে।" নানক যথন বুঝিলেন যে, প্রকৃত পক্ষেই তাঁহার শিক্ষার অনেক বাকি আছে, তথন তিনি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যথাসময়ে কালু বেদী নানকের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করেন। প্রথমে তিনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু পরে লোকাচার রক্ষা এবং মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্ম তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানক উপবীত ধারণকালে পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়। এই হুত্র ধারণ করিলে কি হর ? যে বাক্তি কুকার্যো রত থাকে, এই হুত্র কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারিবে ? যদি কার্পাসরূপ সন্তোষ-হুত্রে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দিয়া সত্য-দণ্ডী পারণ করা যায়, তাহা হইলে মহাপাপ ক্ষয় হইতে পারে।" ছেলে-মুখে বড়ো-কথা শুনিয়া, তাঁহার মাতাপিতা নিয়তই ক্ষুক্ক ও ক্রোধায়িত হইতেন।

বালাকাল হইতে নানককে সংসারে অনাসক্ত দেখিয়া, তাঁহার পিতা সংসারে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ম তাঁহাকে নানাবিধ গৃহকর্ম করিতে দিতেন; কিন্তু নানক সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। এক দিবস তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার জন্ম একজন ভৃত্য ও কিছু টাকা সঙ্গে দিয়া লবণ ক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন সন্ন্যাসী ক্ষুধায় কপ্ত পাইতেছেন। নানক সন্ন্যাসীদিগকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া দয়ার্ভহ্লরে ভৃত্তাের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, "দেখ, আমরা লাভের জন্ম ব্যবসা করিতে গাইতেছি, কিন্তু সে লাভ্ ঐহিকের জন্ম, গুইদিন পরে তাহা আর থাকিবে না। যাহা পরকালের সম্পত্তি, তাহাই আমাদের উপার্জ্জন করা উচিত। যদি এই সন্ন্যাসীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ম আমাদের এই অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের পরকালের অক্ষয় সম্পত্তি সঞ্চিত হইবে।" তিনি এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই বাণিজ্যের অর্থ সন্ন্যাসীদিগকে প্রদান করিলেন। পিতৃদন্ত ব্যবসায়ের অর্থ এইরূপে খরচ করিয়া,

বাটী প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ভং সনার ভয়ে তিনি পিতার নিকট যাইতে ভীত হইলেন। কালু পুত্রের বাণিজ্যবিবরণ পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, স্কতরাং তিনি পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া যথেষ্ঠ গালাগালি দিলেন। যাহার মন ধর্মভাবে অম্প্রাণিত, ধর্মোচ্ছ্যাসে উচ্ছ্যুসিত, তাহার মনের গতি কে নিবারণ করিতে পারে ? পিতার ভং সনাতে নানকের ধর্ম্মভাব তিরোহিত না হইয়া, সংকর্মের প্রতি নিষ্ঠা পূর্ব্ববং বলবতী রহিল।

পুত্র এখনও ব্যবসায় করিবার উপযুক্ত হয় নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি
নানককে গৃহপালিত গো-মহিষাদি চারণে নিযুক্ত করিলেন। এক দিবদ
নানক গো-মহিষাদি প্রাস্তরে ছাড়িয়া দিয়া, প্রথর রোদ্রের তেজে অত্যস্ত
ক্লাস্ত হইয়া, বৃক্ষুতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, তাঁহার
গো-মহিষাদি এক ব্যক্তির শস্তক্ষেত্রে যাইয়া তাহার শস্তসকল নষ্ট করিতেছিল। ক্ষেত্রস্বামী পশুদিগকে এইরূপে শস্ত নষ্ট করিতে দেখিয়া, একবারে
ক্রোধে জলিয়া উঠিল ও উদ্দেশে নানককে বছবিধ তিরস্কার করিতে করিতে
তাঁহার অমুসন্ধান করিতে লাগিল। অনস্তর ক্ষেত্রস্বামী, যথায় নানক শ্রান্ত
হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল, তিনি
অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার
মুথে অল্ল অল্ল স্থ্যরশ্বি পতিত হওয়ায় এক কালস্প ফলা বিস্তার করিয়া
ছায়া করিয়া রহিয়াছে। তথন সেই ক্ষেত্রস্বামী আশ্চর্যান্বিত হইয়া তথা
হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিল।

নানকের পিতা গ্রাম্য তহশীলদারের কার্য্য করিতেন। গ্রামন্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বলিতেন, "মহাশয়! আপনার পুত্রের মস্তিক্ষ বিরুত-ভাবাপর হইয়াছে, কিন্তু এখনও সময় আছে, আপনি যত্তপি এই সমরে উহার বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে। নানকের পিতা গ্রামস্থ ব্যক্তিদিণের কথায় সম্মত হইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিছু দিবস পরে তিনি বটল পরগণা-নিবাসী মৌলাঘৌনা নামক একজন ক্ষত্রিয়ের স্থলখনা নামী কন্তার সহিত বিবাহ দিলেন। গুরুজনের আজ্ঞাপালনের জন্ত নানক দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহজে গুহবাসী হইতে সম্মত হয়েন নাই।

নানকের ভগিনী জানকী, নানককে অতিশয় ভাল বাসিতেন। দৌলাত খা লোদীর অধীন জয়রাম নামক একজন হিন্দু কন্মচারীর সহিত জানকীর বিবাহ হইয়াছিল। জয়রাম যে সময়ে লাহোরের শাসনকন্তার অধীনে প্রতিপত্তির সহিত কন্ম করিতেছিলেন, সেই সময়ে জানকী নানককে মনেক বুঝাইয়া সংসারাশ্রমের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মাইয়া দেন। তিনি স্বামীকে অন্মরোধ করিয়া নবাব সরকারে একটী কন্মও করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে নানকের শ্রীচন্দ ও লন্ধীদাস নামে ছইটী পুত্র হইয়াছিল। সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানক দৌলাত খা লোদীর অধীনে কিছুকাল কন্ম করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে সংসার্যাতা নির্বাহ করিয়া বাহা কিছু বাঁচাইতে পারিতেন, তাহা সাধু, ভক্ত, অতিথি, ফকীর ও দীনতঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন।

নানক রাজঁসরকার হইতে কর্ম্মচ্যুত হইয়া কিছুদিন বাটীতে বিদয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বিষয়কর্মে মন দিতে
বলিলে, তিনি বলিতেন, "আপনারা আমাকে ওরূপ অন্তরোধ করিবেন না,
যে সময়টুকু বিষয়কার্য্যের দিকে মনোনিবেশ করিব, সেই সময়টুকু ঈশরচিন্তা করিলে পরকালের কার্য্য করা হইবে। বিষয়ের চিন্তাকে একবার
ফলয়ে স্থান দিলে, ক্রমেই সমস্ত হলয়টুকু তাহারই অধিকারভুক্ত হইয়া
যাইবে। আমার হলয় এথনও এত প্রশন্ত হয় নাই যে, আমি একই সময়
উভয় চিন্তা করিতে পারি।"

ক্রমে নানক ঈশ্বর-প্রেমে এমন মোহিত হইয়া গেলেন যে, তিনি সংসারের আর কোন কার্যাই স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এক দিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে নানা রূপে বুঝাইয়া ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিলেন। তাহাতে নানক এই উত্তর দিলেন যে, "পিতঃ! আমি এক অতি উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছি, তথায় নূতন নূতন অম্বুর সকল বাহির হইতেছে এবং আমাকে তজ্জ্ঞ অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান থাকিতে হয়। এক্ষণে আমি অন্ত ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিব না।" তথন তাঁহার পিতা বলিলেন, "তুমি সর্কাদাই ওরূপ 'প্রলাপ-বাক্য সকল ক্ষেত্র আছে, বত্ন কর, তাহাতেই প্রচুর শস্ত উৎপন্ন *হইবে*।" তাহাতে নানক বলিলেন যে, "সাধুসঙ্গে আমার মন রুষক হইয়াছে ; জীবন নূতন ক্ষেত্র, সংকর্মরূপ হাল সর্বাদা ইহা কর্ষণ করিতেছে, অমুরাগ-জল দেচন করিতেছি, হরিনাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে। সস্তোষ মৈ দারা ক্ষেত্রের উচ্চনীচতাসকল সমভূমি করিতেছে। দীনের ভাষ বেশ করাইয়াছে এবং ভক্তি সমস্ত ক্লষিকার্য্যের জমাট করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার নিরাকীর গৃহে স্থান দিয়াছেন।"

নানকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা কিছুই ব্ঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, হয়ত কৃষিকার্য্য নানকের অভিপ্রেত নয়, এজন্ত তিনি পুনরায় বলিলেন, "নানক! কৃষিকার্য্য যদি তোমার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে তুমি একথানি দোকান কর।" তথন নানক বলিলেন, "পিতঃ! আমি যথার্থ দোকান করিতেছি। আমার মন ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে। হরিনাম-রত্ন তাহাতে অতি যত্নে সঞ্চিত হইতেছে। সমস্ত সাধু নহাজনের সহিত আমার নিত্যই হিসাব হইতেছে। আমার এই ব্যবসায়ে খুব ভাল হইতেছে।"

মনস্তর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোন চাকরী করিতে বলিলেন।
তথন নানক এই উত্তর করিলেন যে, "পিতঃ! আমি ভগবানের দাসত্ব
করিতেছি। তাঁহার নাম অবিরত জপ করিতেছি। আমার উপর
নিরাকার প্রভুর রুপাদৃষ্টি হইলে আমি ধন্য হইব।"

এদিকে নানক যত ঈশ্বরপ্রেম-সাগবের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বাহজ্ঞানশৃত্য হইয়া উন্মত্তের লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুত্র উন্মত্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়া নানকের পিতা এক দিবস জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে আনয়ন করেন। বাটার যেস্থানে নানক নিম্পন্দভাবে অবিছেদে ঈশ্বরের স্থেময় সহবাসে মনের আনন্দে স্বর্গন্থ অমুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আদিয়া উপ্স্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নানক আপাদমন্তক বস্ত্রাছাদিত করিয়া একটা নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, কাহারও সহিত রাক্যালাপ করিতেছেন না। চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষার জন্তা নানকের হন্তথারণ করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার রোগের কি পরীক্ষা করিবেন ?—আপনার বুকের ভিতরে যে রোগ আছে, তাহারই অতাে চিকিৎসা করুন, পরে আমায় দেখিবেন।"

নানক ধর্মলাভের জন্ম ব্যাকুল হইয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার পিপাসী প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি সর্বাত্র অন্ধ বিশ্বাস ও বাহ্নিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্য দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্ম ব্যস্ত হন এবং সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষের নানা-হান পরিভ্রমণ করেন। নানক যে সময়ে মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে এক দিবস তিনি অত্যস্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া মক্কার মস্জিদের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকীর, নানকের এইরপ আচরণ দেথিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে কাফের! তুই যে ঈশ্বরের গৃহের দিকে পা রাথিয়া অকাতরে নিজা যাইতেছিস্? তোর সদয়ে কি ধর্মভাব নাই?" ইহা শ্রবণ করিয়া নানক তাঁহাকে বলেন, "ভাই? তুমি সন্তগ্রহ করিয়া এমন স্থানে আমার পা ছ'থানি রাথিয়া দাও, যে স্থানে ইশ্বর বা ঈশ্বরের গৃহ নাই।" মুসলমান ফকীর দেথিলেন, ঈশ্বর সর্ব্ব্যাপী, সকল দিকেই তাঁহার গৃহ, স্ক্তরাং তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

নানক ভারতবর্ষের কয়েকটা প্রধান প্রধান তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া
দেখিলেন যে, সর্ব্বত্রই বাহু অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, বাহ্নিক ক্রিয়াকাণ্ড ও
কুসংস্কার এবং প্রকৃত পবিত্রতার অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাতে
দেশ হইতে এই বাহু ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, যাহাতে
লোক পরস্পর লাভ্ভাবে মিলিত হইয়া, পরিশুদ্ধ ধর্ম ও সাধুর্ত্তি অবল্মন
করে, এবং ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারই উন্নতির
জন্ম তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তীর্থ ভ্রমণকালীন তিনি আপনার মত যথন প্রচার করিয়াছিলেন, তথন বালাভাই, ভগীরথ, মনস্থধ, মর্দ্দনা \* প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়িয়া নামক নানকের এক পরম ভক্ত, কর্ত্তারপুরে একটা বাটী নির্দ্ধাণ করিয়া ঐ বাটী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলেন। নানক ঐ প্রস্তাবে অস্বীকার করায় তিনি মর্দ্ধাহত হন ও বারংবার গুরুকে উহা গ্রহণ করিতে অমুরোধ করেন। অবশেষে তিনি শিষ্যের মনস্কৃষ্টির জন্ম ঐ প্রস্তাবে সন্মত হন, এবং মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সকলকেই আনাইয়া ঐ গৃহে বাস করিতে থাকেন।

<sup>\*</sup> নানক যে সময়ে আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে মৰ্জনার মৃত্যু হয়।

কর্ত্তারপুরে থাকিয়া কিছুকাল সংসারধশ্য করিবার পর নানকের মনে বৈরাগের উদয় হয়। তিনি গার্হস্থাশ্রম \* ত্যাগ করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনই উল্লেখ নাই; কিন্তু যোগসাধন-প্রণালী এরপ শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, যোগাসনে ব্যিয়া অবলীলাক্রমে ছই তিন দিন অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইয়া দিতে পারিতেন। এরপ কথিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে স্থলতানপুরের নিকট দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইয়া, তিন কোন সময়ে স্থলতানপুরের নিকট দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইয়া, তিন কিবসের পর জলের উপর তাসিয়া উঠেন। জল হইতে উঠিয়া তিনি যে

কোন্কোন্জাতি কোন্কোন্আশ্রমের অধিকারী, তাহা বামনপুরাণে বিশেষ-নপে লিখিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্ম তাহার কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ♥

> চতার আশ্রমাশ্চেব ব্রাহ্মণস্থ প্রকীন্তিতাঃ ব্রহ্মচর্ব্যঞ্চ, গার্হস্তাং, বানপ্রস্থণ ভিকুকন্॥ ক্ষতিরস্থাপি কথিত। আশ্রমাস্তর এবহি। ব্রহ্মচর্ব্যঞ্চ গার্হস্তামাশ্রমহিতীরং বিশঃ। গার্হস্তামুচিতন্তেকঃ শুদ্রস্থা কণ্মাচরেও॥ বামনপুরাণ।

মর্থাং ভৈক্ষা ব্যতীত অপর তিনটিতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের পক্ষে শেষ হুই আশ্রম নাই। শূদ্রজাতি একমাত্র গাইস্থাশ্রম দারাই অস্ত তিন আশ্রমের ফলাধিকারী হরেন। ব্রাহ্মণের চারি আশ্রমেরই অসুষ্ঠানের নিতাম ও অবশ্য-করণীরতা দৃষ্ট হয়।

বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে "বাবাকীবের" বলিয়া থাকে। তিনি যে ভীষণ বনমধ্যে বসিয়া যোগসাধন করিতেন, লোকে তাহাকে "রোরী-সাহেব" বলে।

নানক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ম বালা ও মর্জনা নামক তুইজন শিষা সঙ্গে লইয়া প্রচার-কার্য্যে বহির্গত হন। তিনি মুলতানের গড়ছত্র মেলায় কোরাণ ব্যতীত অন্ম ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া, ইবাহিমলোদীর আজ্ঞায় বনীকৃত হন। প্রায় সাত মাসকাল বন্দীভাবে থাকিবার পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবর কর্তৃক নবাব পরাজিত ও নিহত ইইলে, তিনি অব্যাহতি লাভ করেন।

এরপ কথিত আছে যে, নানক দেশ পর্যাটন সময়ে এক দিবস অতান্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া বুদ্ধা নামক এক ব্যক্তিকে নিকটস্থ কোন পুদ্ধরিণী হইতে জল আনিতে বলেন। বুদ্ধা নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র পুদ্ধরিণীতে গিয়া দেথেন যে, তাহাতে জল নাই। বুদ্ধা নানককে পুদ্ধরিণীর অবস্থার কথা বলিলে, তিনি বলেন, ''তুমি পুনরায় গিয়া দেথ, উহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম পানীয় জল আছে।" বুদ্ধা ঐ পুদ্ধরিণীর ধারে আসিয়া উহা জলপূর্ণ দেথিয়া বিশ্বিত হন এবং পরিশেষে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গ্রামবাসিগণ জলাভাবে অত্যন্ত কন্ত পাইতেছিল, হঠাৎ শুদ্ধরিণী স্বচ্ছ বারিপূর্ণ দেথিয়া তাহারাও বিশ্বয়-সাগরে তুবিয়া যায় এবং নানকের গুণগরিমা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। যে স্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম অমৃতসর। অমৃতসর শিথদিগের প্রধান তীর্যস্থান।

অমৃতসর পূর্ব্বে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। তথন ঐ গ্রামের নাম থে কি ছিল, তাহা এ পর্যান্ত প্রকাশ নাই। নানকের কথায় শুদ্ধ পুদ্ধরিণীতে হঠাৎ উত্তম পানীয় জলের আবির্ভাব হওয়ায়, তত্রতা সকলেই উহাকে "অমৃত সায়র" বলিত। অমৃত সায়র হইতেই "অমৃতসর" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিথদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খুষ্টাব্দে ঐ পুন্ধরিণীকে বৃহদাকারে থনন করাইয়া তাহার মধ্যস্থলে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ঐ মন্দিরকে শিথেরা "গুরু দরবার" বা "দরবার সাহেব" বলে। ১৭৬২ খুষ্টাব্দে আফগান আমেদ্সা শিথদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া অমৃতসর নগর ধ্বংস করে। মন্দির তোপে উড়াইয়া দেয় এবং গো-হত্যার দারা সেই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করে। ১৮০২ খুষ্টাব্দে মহারাজ বণজিৎ সিংহ অমৃত্যার অবিকার করেন এবং অনেক অর্থবার করিয়া সেই মুসলমান-কলঙ্কিত পুন্ধরিণা ও মন্দিরের উদ্ধারসাধন করেন। মন্দিরের নির্মাণ-কলঙ্কিত পুন্ধরিণা ও মন্দিরের উদ্ধারসাধন করেন। মন্দিরের নির্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি উহা স্বর্থ-মণ্ডিত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে ইহা "স্বর্থ-মন্দির" নামে খ্যাত হইয়াছে। ইংরাজেরা ইহাকে "গোলডেন টেম্পল" বলিয়া থাকে।\*

ত্বাকিয়া টলমল করিতেছে। ইহার চতুর্দিক শ্বেত-প্রস্তর দারা গ্রথিত।
ইহার মধ্যস্থলের মন্দিরটা বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। মন্দিরের
অতৃল সৌন্দর্যো মানবের মন বিমুগ্ধ হয়। তীর হইতে সরোবর-মধ্যস্থিত
স্বর্ণ-মন্দিরে যাইতে একটা মশ্বর-সেতু আছে। মন্দিরটাও মার্বেল প্রন্তর
দারা নির্মিত। মন্দিরমধ্যে কয়েকটা প্রকোষ্ঠ। তাহার প্রধান ও বৃহৎ
প্রকোষ্ঠে নানক, গুরুর্গোবিন্দ প্রভৃতি শিখগুরুদিরের রচিত ধর্মগ্রন্থসকল রক্ষিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহুমূল্য আচ্ছাদনে আবৃত। শিথেরা
অতি ভক্তিসহকারে ঐ গ্রন্থনিচয়ের পূজা করিয়া থাকে।

ইহার বিত্তারিত বিবরণ আমার "অমণ-কাহিনী নামক পুস্তকে প্রকাশ
করিবার ইচ্ছা রহিল।

নানক সাধনার দারা ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি অসহপায়ে অর্থোপার্জনের জন্ম তীর্থ-যাত্রার পথে একটা পাস্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কোন ব্যক্তি সেই পাস্থনিবাসে উপস্থিত হইলে, সে আনন্দের সহিত তাহার আতিথ্য সৎকার করিত, পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে, তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুঠন করিত। নানক ঐ পথ দিয়া গমন সময়ে তাহার অতীক্রিয় দৃষ্টির দারা ঐ ব্যক্তির স্বভাব ব্ঝিতে পারিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন এবং অবশেষে তাহাকে তাহার পাপকায়ের জন্ম অন্তব্ধ করেন।

নানক, মৰ্দ্না ও ভাইবালা শিষ্যদ্বয়ের সম্ভিব্যাহারে তীর্থ পর্যাটন করিতে করিতে পুরী দর্শনাভিলাধী হইয়া কটকের মহানদীর তীরে কোন উপবনে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। মর্দ্দনা সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদশী ছিলেন। তিনি গুরুর নিকট ভজন-গান করিতেন, ভাইবালা গুরুকে চামর ব্যজন করিতেন। নানকের রচিত ভজন-সংগাত লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তীর্থ-ভ্রমণের সময়ে তিনি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানে দূর-দূরান্তর হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও ভজনালাপ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত ; কটকেও তাহাই হইয়াছিল। চৈতন্ত ভারতী নামে কোন মহারাষ্ট্রীয় মঠাধিপ, সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, গুরু নানকের প্রতি-ভায় ঈর্যান্বিত হয়। সে ব্যক্তি ভৈরব-সিদ্ধ ছিল। সে এক দিবস ভৈরবকে ডাকিয়া বলিল, "মহানদীর তীরে উপবনমধ্যে গুরু নানক অবস্থিতি করি-তেছে; তুমি তথায় যাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া আইস।" ভৈরব তাহার আদেশে সেই উপবনের নিকট আইসে, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় আইসে, আবার চলিয়া যায়। এইরূপ বারংবার গমনাগমন করিতে থাকায়. ভৈরব নান-কের দৃষ্টিতে পতিত হয়। নানক মর্দ্দনাকে বলেন, "ঐ ব্যক্তি আমাদিগের

দিকে বারংবার আদিতেছে ও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ঐ বাক্তি কে ? উহার উদ্দেশ্যই বা কি. উহার নিকট গিয়া জানিয়া আইস ৷" সর্দনা গুরুর আজ্ঞা পাইয়া মন্তুধ্যরূপী ভৈরবের নিকট গুমন করিয়া তাহাকে স্কল বিষয় জিজ্ঞাসা করে। ভৈরব আপনার নাম ও আগমনের উদ্দেশ্য জানাইয়া বলে, "আমি ভারতীর আজ্ঞায় তোমাদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছি।" কিন্তু আমি উপবন-সমীপে আসিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে থাকে. সেই কারণে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চালিয়া যাই। আমার গাত্রদাহ নিবারণ হুইলে আমি পুনরায় এখানে আসি ও জালা আরম্ভ হুইলে আবার করিয়া যাই, এজন্ম আমি যাতাগ্রাত করিতেছি।" তৈরবের যাতায়াতের কারণ শ্রবণ করিয়া মর্দ্ধনা গুরুসলিখানে আসিয়া সমস্ত নিবেদন করে। নানক ইহা গুনিয়া ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "ওহে ভৈরব। তোমার বল নির্বিরোধীর কাছে নহে, তুমি নির্বিরোধীকে হত্যা করিতে আসিয়াছ বলিয়া তোমার সর্বাঙ্গ জলিতেছে।" এই বলিয়া তাহাকে নানা-বিধ উপদেশ প্রদান করেন। ভৈরব নানকের উপদেশ প্রবণ করিয়া বিরোধভাব পরিত্যাগ করে ও সেই সঙ্গে তাহার গাত্রদাহ প্রশমিত হয়। ৈভরব যে লগুড লইয়া হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহা ফেলিয়া দিয়া নানককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করে। ভৈরব চলিয়া যাইলে. মর্দ্দনা সেই লগুড় আনিয়া গুরুকে দেখাইয়া বলে, "ভৈরব আমাদিগকে সংহার করিবার জন্ম এই লগুড় আনিয়াছিল।" মর্দ্দনার কথা শুনিয়া নানক বলেন, "ভৈরব স্বেচ্ছায় আইদে নাই, দে এক জনের আদেশপালনের জন্ত আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া নানক সেই লগুড় স্বহস্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। ঐ লগুড় সঙ্গীব হইয়া তাহা হইতে পত্রোকাম হয় ও ক্রমে শাথোট বৃক্ষে পরিণত হয়। ্লোকে এই অলোকিক ঘটনা দেখিয়া বিশ্বিত হয়।

গুরু নানক, ভাইবালা ও মর্দনার সহিত পুরীতে আগমন করিয়া শ্রীঞ্জীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া তথা হইতে বহিষ্ণত করিয়া দেন। তিনি বিতাড়িত হইয়া স্বর্গদারে যাইয়া উপবেশন করেন, এবং শিষ্যদ্বয়কে বলেন, ''তোমরা চিন্তা করিও না, আমাদের জন্ম ভোগান্ন আসিবে।" যে সময়ে নানক স্বর্গদারে উপস্থিত হন, সেই সময়ে স্ব্যাদেব অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন। তিনি সল্পুথস্থ অগাধ নীলাম্বুধিগর্ভে স্ব্যাস্ত দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া, আনন্দে জয়জয়ন্তী ঝাঁপতালে এই গাঁত গাইয়াছিলেন,—

"গগনময় থাল রবিচক্র দীপক বলে,

তারকামণ্ডল জনক মোতি।

থূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,

সকল বনরাই কুলস্ত জাোতিঃ।

ক্যায়িস আরতি হোয় ভবথণ্ডন তেরি আরতি,

অনহত শব্দ বাজস্ত ভেরী।

সহংস মূরতি নন্ এক তোহি;

সহংস পদ বিমল নন্ একপদ গন্ধ.

চিন্ সহংস তব গন্ধ এব চলিত মাহি।

সব্সে জ্যোত জ্যোতহি সোই,

তিস্কে চান্নে সর্বমে চান্নে হোই,

শুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রকট্ হো,

যো তিস্ভাবে সো আরতি হোই।

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ শোভিত মন।

অমুদিন মোহেয়া পিয়াসা.

কুপা জল দেও নানক সরঙ্গ কো, হো যায়ে তেরে নাম বাসা।"

গান সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবানের স্তব করিয়া বলেন, "ভগবন। অপরাপর স্থানে ভক্তের মানরকা হইয়াছে. এই স্থানে কি তাহা হইবে না ? এ ভক্ত কি আপনার প্রসাদে বঞ্চিত হইবে ?" এইরূপ নানাবিধ কাতরোক্তিতে স্তব করিয়া প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট থাকেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, রাত্রিকালে ভগবান স্বয়ং সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-পাত্রে ভোগার আনিয়া প্রদান করেন। নানক প্রসাদ পাইয়া দেবতাকে বলেন, "ভগবন। আপনি রাত্রিযোগে আমাকে প্রসাদ প্রদান করিলেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে না. অধিকন্ত চৌর্য্যাপবাদের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আপনি ভক্তের মানরক্ষার জন্ম এমন একটা উপায় করুন, যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব বুদ্ধি পায়। এই স্থানে গঙ্গাজলের অভাব দেখিতেছি, আপনি অন্তগ্রহ করিয়া আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন।" ভগবান তথাস্ত বলিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকাতে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে গর্ত্ত থনিত হইলে, তিনি গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অন্তর্হিত হন। প্রাতঃকালে পাণ্ডারা মন্দিরে স্বর্ণথালা না পাইয়া, ক্রমে নানকের নিকট মাসিয়া উপস্থিত হন এবং সমস্ত বুতান্ত অবগত হইয়া, বিশেষতঃ নৃতন কৃপ সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্থিত হন। এক্ষণে সেই কৃপ বাপীতে পরিণত হইয়া "গুপ্ত-গঙ্গা" নামে খ্যাত হইয়াছে। শিখাধিপতি রণজিৎ সিংহের িপিতা রাজা মহাসিংহ, পুরী সন্দর্শনে আসিয়া, এই বাপীর কপাট করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে শিথ অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে।

একদিন নবাব দৌলত খাঁ, নানককে লইয়া মদ্জিদে উপাসনা করিতে যান। সকলে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে নানক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। নানককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বাদসাহ বলেন, "আপনি উপাসনা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন ?" ইহার উত্তরে নানক বিলিয়াছিলেন, "আমি ত দাঁড়াইয়াছিলাম, আপনারা কিরূপ উপাসনা

করিলেন, বলুন দেখি? আপনি মনে মনে বেগমসাহেবের অপূর্ব্ব কান্তির বিষয় এবং কান্ধী মহাশার স্বীয় কন্থার পীড়ার বিষয় ভাবিতেছিলেন, আপনাদের ঈশ্বরারাধনা ত এইরূপ।" নানকের কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেইদিন অবধি নানকের উপর মুসলমানদিগের প্রগাচ বিশ্বাস ও অতিশয় ভক্তি জনিতে লাগিল।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নানক শাহ আপনার প্রধান শিষা অঙ্গদকে \* আপনার বেশভূষা অর্পন করিয়া ৭১ বংসর বয়সে কর্ত্তারপুর নগরে, যোগাবলম্বনে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পরলোক গমনের পর কবীবের ন্যায় শবদেহ লইরা হিন্দু ও মুসলমান-শিষ্যের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধ মীমাংসার জন্ম উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মধাস্থ হইরা শবদেহ দেখিতে চান! তাঁহার আজ্ঞায় মৃত-

\* নানকের লেহনা নামক একজন অতি গুরুভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর আজ্ঞা, প্রতিপালনের জন্ম আহার নিদ্রা এমন কি নিজের প্রাণকেও অতি তুচ্ছন্দ্রান করিতেন। এক দিবস নানক কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নদী-তীরে পাদচারণা করিতেছিলেন। তাহারা দেখিলেন, নদীবক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটা শব ভাসির। ঘাইতেছে। নানক ঐ আচ্ছাদিত শবটা শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া বলেন, "ভোমাদিগের মধ্যে এমন কে আছে, ঐ গলিত শবটাকে ভক্ষণ করিতে পারে ?" গুরুর মুখ হইতে এই কথা নিঃসরণ হইবামাত্র লেহনা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাপ দিয়া শবের নিকটে ষাইতে ঘাইতে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শবের কোন স্থান হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব ?" নানক তাহাকে শবের পদহয় হইতে ভক্ষণ করিতে বলেন। লেহনা ঐ বস্ত্রাচ্ছাদিত শবটাকে তারে তুলিয়া তাহার আচ্ছাদনখানি খুলিবামাত্র দেখিলেন, একটা পাত্রে উত্তম ভক্ষান্ত্র্যা রহিয়াছে। নানক লেহনার কার্য্যে সম্ভষ্ট হইয়া, লেহনাকে নিজ অক্সসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাকে "অঙ্গদ" নাম প্রদান করেন। অঙ্গদই গুরুর জ্ঞাসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, সমাধি সমরে তাহাকেই গুরুপদ প্রদান করিয়া বান।

দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উত্তোলন করায় কেহই শবদেহ দেখিতে পাইলেন না। তথন শিষ্যেরা বিশ্বয়াপত্র হইয়া শব-আচ্ছাদন-বস্ত্রথানিকে দ্বিশুগু করেন ও আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। ঐ স্থানে অতাপি নানকের সমাজগৃহ বর্ত্তমান আছে। তথায় প্রতি বৎসর একটী করিয়া মেলা হইয়া থাকে। গুরু নানক শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্যেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া "আদিগ্রন্থ" এই নাম প্রদান করেন ও উহাকে গুরুর স্থায় ভক্তি করিয়া থাকেন।

আদিগ্রন্থে নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুক্ত গাঁত, জপজী, সোদররেরাস, কীর্ত্তি-সোহিলা, আশাকিবার, ভেগকী-বাণী, প্রাণসাংলি প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ আছে। আদিগ্রন্থে নানকের রচিত উপদেশ ও গান বাতীত কয়েকজন গুরু ও কয়েকজন ভক্তেরও রচনা আছে। শিথ ধর্ম্মা-বলম্বীদিগের ধর্মাগুরু দশ জন। ২ম—গুরু নানক \*! ২য়—নানকের শিষ্য অস্বদানী। ১য়—অস্বদের শিষ্য অসরদাস। ৪র্থ—অমরদাসের শিষ্য অসরদাস। ৪র্থ—অমরদাসের শিষ্য অসরদাস। ৪র্থ—অমরদাসের শিষ্য অসরদাস। ৪র্থ—অমরদাসের শিষ্য অসরদাস। ৪র্মানাসের প্রতি আর্জুন। ইনি গুরু নানক ও অস্থান্ত গুরুদিগের উক্তিও রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া "গ্রন্থ সাহেব বা আদিগ্রন্থ" প্রস্তুত করেন। ৬ঠ—অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ। ইনিই শিথদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রথম তলবার ধারণ করেন। ৭ম—হরগোবিন্দের পুত্র হরকায়। ৮ম—হররায়ের পুত্র হরকিষণ। ৯ম—তেগবাহাত্রর পুত্র গুরুস্থে গুরুস্থাবিন্দের

নানকের নৃতন ধর্মমত শ্রবণ করিয়া বাঁহার। তাঁহার শিবার গ্রহণ করিয়াছিলেন,"
তিনি তাঁহাদিগকে শিথ নামে অভিহিত করেন। বোধ হয়; শিবা শন্দের অপত্রংশে
"শিথ" শন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। নানক শিবা-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া তাহার কর্তা
হইয়া "গুরু" উপাধি গ্রহণ করেন। সেই অবধি তিনি গুরু নানক বলিয়া বিধ্যাত হন।

ইনিই শিথ জাতিকে যোদ্ধাজাতিতে পরিণত করেন। ইহার পরে আর উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় গুরুপদ উঠিয়া যায়।

"জপজী", আদিএন্তের শিরোভাগ বলিলেই হয়। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ব্যেরপ গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিথেরা সেইরপ জপজীর কতকটা অংশ প্রত্যুবে পাঠ না করিয়া সংসারকর্মে প্রবৃত্ত হয় না। জপজীর সকল পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। নমুনাম্বরূপ এই স্থলে জপজীর কয়েকটা পদ 'সাহিত্য-সংহিতা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সাচা সাহেব, সাচা নাঁউ, ভাগ্য়া ভাউ অপার,
আথৈ মংগ্গে দেঁ দেঁ দাত করে দাতার।
ফের কি আগে রথিয়ে, জিত্ দিদৈ দরবার ?
মুহুঁ কি বোলন বোলিয়ৈ, জিত্ স্থন ধরে পিয়ার,
অমৃত বেলা সচ্ নাঁউ বড্ডিয়াই বিচার।
করমী আবৈ, কপ্ড়া নদরী মোথ হুয়ার।
নানক, এবৈ জানিয়ে সভ্ আপে সচিয়ার ii

মর্থ,—পরমাত্মা সত্যম্বরূপ, তাঁহার নাম সত্য এবং তাঁহার ভাব অনস্ত। তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে। কোন বিষয় তাঁহার সন্মুথে রাথিলে, অর্থাৎ কি কার্য্য করিলে, সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলিতেছেন যে, "পরমাত্মার মহিমা যাহা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা মুথে বর্ণনা করিবে; অতি প্রত্যুয়ে তাঁহার সত্যনাম এবং মহিমার বিচার করিবে; কর্মদারা জীব পঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমি অর্থাৎ দ্রষ্টা সত্য এবং দৃশ্যন্ত সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

তীরথ্ নাঁবা, জে তুদ্ ভাবা, বিন ভাঁনে কি নাঁই করি।
জেতী সিরসঠ্ উপাই বেথা, বিন্থ কর্মা কি মিলে লই।
মত্ বিচ রতন্, জবাহার মাণিক,
যে ইক গুঁরাকী শিথস্থনী, গুরা ইক দেহি বুঝাই।
সভন জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই॥

অর্থ,—পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্থে কেই স্থান করিতে সক্ষম হয় না; অনুভব ভিন্ন ঐ তীর্থ লাভ করিবার অন্ত উপায় নাই। যতপ্রকার জীর স্ট ইইরাছে, তাহারা আত্মকর্ম ভিন্ন পরমাত্মার সহিত মিলিত ইইতে পারে না। সকল মনুয়্যের ভিতরে জ্ঞানরূপ মণিমাণিক্যাদি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সদ্গুরুর রূপা দারাই জ্ঞানরূপ রত্মাদি লাভ হয়।
নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্য দারা ব্যক্ত করা যায় না;
সদ্গুরুর রূপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মা যে সকল জীবের একমাত্র দাতা, তাহা কথন ভূলিব না।

ভবিয়ে হথ পৈর তন দেহ,
পানি পোতে উতরস্থেহ।
মৃত পলিতী কাপড় হোই,
দে সাবুন লইয়ে উহ্ পোই।
ভবিয়ে মতি পাপা কে সঙ্গ,
উহ্ ধোপে নাব কে রঙ্গ।
পুন্নী পাপী আখন নাহ,
কর কর করনা লিখনে জাহ্
আপে বীজি আপেহি থাহ,
নানক, হুকুমী আবে জাহ ॥

অর্থ,—হস্ত, পদ এবং শরীরে ময়লা লাগিলে জলের দ্বারা ধৌত করিলে ময়লা দ্র হয়। বিষ্ঠা এবং মৃত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানের দ্বারা ধুইলে উহাদের মল ধৌত হইয়া যায়। পাপের দ্বারা যদি মন পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ অবিছার দ্বারা যদি লোকে ত্রমে আর্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমাস্মার নামের দ্বারা, অর্থাৎ নামরূপী অন্তভবের দ্বারা মলিনতারূপ ত্রম এবং সংশয় দ্র হয়। পুণাবান এবং পাপী বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই; অবিছার ত্রমে পাপ এবং পুণা বলিয়া হই প্রকার ত্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ঐ ত্রমকে যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া গ্রহণ করে, তাহার নিকট উহা পাপ কিম্বা পূণ্য বলিয়া গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্মা করিয়া থাকে এবং নিজেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার আদেশান্মসারে লোকে সংসারে ঐ ভ্রান্তিবশতঃ যাতায়াত করিতেছে।

নানকের রচিত "সোদররে-রাস" সারংকালে এবং "কীর্ত্তি-সোহিলা," শরনের পূর্ব্বে পঠিতব্য। "ভোগকী-বাণীতে" ভগবানের স্তোত্র ও কতক-লিশু উপদেশ আছে। "প্রাণসাংলি" গ্রন্থে অনেক বিষয়ের বিধি ও নিষেধের কথা আছে।

## र्शतिमात्र माधू

হরিদাস সাধু কোন্ দেশীয় লোক, কোথায় ইহার জন্ম, বাল্যাবস্থাই বা ইহার কিরূপে অতিবাহিত হইরাছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ কেহই অবগত নহেন এবং আমরাও এ পর্যান্ত তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এরপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, হরিদাসের প্রধান শিষ্য রামতীর্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট বলিয়াছিলেন, হরিদাসের জন্ম মহারাষ্ট্রীয় দেশে। যে সময়ে ইহার বয়:জন ১৬১৭ বৎসর, সেই সময়ে ইহার বাটীর সিয়িকটে একজন মহা যোগীপুরুষ আসিয়া তাঁহার আসন-প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বজন্মের স্কৃতিফলে হরিদাস ঐ সাধুর নিকট দীক্ষিত হন, এবং কিছুদিন ঐ গ্রামে থাকিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দীক্ষাগুরুর সহিত প্রস্থান করেন। ইহার মাতা-পিতা, আত্মীয় স্কজন ও বন্ধবর্ণেরা বিশুর অমুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহার সাক্ষাৎ পান নাই। এরপ কথিত আছে যে, ঐ সময়ে হরিদাস গুরুর সহিত পর্বত-গুহায় বসিয়া যোগাভাাস করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার বহুকাল পরে হরিদাসকে পঞ্চাবের অন্তর্গত অমৃত-সহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি তথায় আপন শিয়াদিগকে যোগবল দেখাইয়াছিলেন। হরিদাসের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হন এবং লোকপরম্পরায় তিনি পঞ্চাব-অঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ যোগী বলিয়া বিখ্যাত হন। লুধিয়ানার মেডিকেল টপোগ্রাফির উপসংহারে ডাক্তার ম্যাক্গ্রেগর ইহার কতকগুলি চাক্ষ্ব ঘটনা প্রকাশ করেন।

হরিদাস কঠোর পরিশ্রমে যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হন। তিনি অনাহারে ও অনিদ্রায় ছয়মাস কাল মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত থাকিলেও জীবিত থাকিতেন। ১৮৩৫ খুষ্টান্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম তারিথে ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত জেদলমির নামক স্থানে মৃত্তিকা-মধ্যে দমাধিস্থ হন। ঐ সময়ে লেফ টেনাণ্ট বৈলো তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "হরিদাস যে গর্ভের মধ্যে আসন-বন্ধন করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ ছই হাত দীর্ঘ, দেড় হাত প্রস্থ ও ছই হাত গভীর। পাছে কোন কীটাদিতে তাঁহার শরীর দংশন করে, সেইজন্ম উহার চতুর্দ্দিকে রেসমী বস্ত্রের দারা মোড়া ছিল। হরিদাস আসন-বন্ধন ক্রিয়া সমাধিতে বাসলে, শিষোরা তাঁহাকে কয়েকখণ্ড গেরুয়া বস্ত্রের দারা আবৃত করিয়া চতুর্দ্ধিকে সেলাই করিয়া দেয়, পরে গহবর-মধ্যে ্বসাইয়া দিয়া ছুইথণ্ড বুহদাকার প্রস্তর সমাধিগর্ত্তের উপর অতি ্দুঢ়ভাবে আঁটিয়া দেয়। পাছে ইহার মধ্যে শিষ্যদের কোনরূপ প্রবঞ্চনা থাকে, ইহা মনে করিয়া জেসলমিরের রাজা মহারাওলের মন্ত্রী ঈশ্বরীলাল ঐ প্রস্তবের উপর মৃত্তিকার লেপ দেওয়ান ও গৃহের দার প্রস্তর দিয়া গাঁথাইয়া দেন, এরপ করিঁয়াও তিনি নিঃসন্দেহ হন নাই। পাছে শিষ্যেরা অন্ত কোন উপায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেইজন্ম তিনি ঐ ্গুহের চতুর্দ্ধিকে অস্ত্রধারী প্রহরা নিযুক্ত করিয়া দেন।"

এইরপে হরিদাস মৃত্তিকামব্যে একমাসকাল প্রোথিত থাকেন।
১লা এপ্রেল হরিদাসকে উঠাইবার দিন নির্দিষ্ট ছিল, স্কুতন্নাং ঐ দিবস
বহু দেশদেশান্তর হইতে লোকজন আসিয়া সমাধিহানে উপস্থিত
হইতে লাগিল। ঈশ্বরীলাল সমাধি-মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া
গ্রথিত প্রস্তর ভাঙ্গিতে হকুম দেন। প্রস্তর ভাঙ্গিয়া দরজা থোলা
হইলে ঈশ্বরীলাল পুনরায় গহ্বরের উপরিস্থ প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া

দেখেন; কিন্তু কোনরূপ সন্দেহের চিন্ন্ প্রাপ্ত না হইয়া যোগীকে গহরর হইতে উঠাইবার অনুমতি প্রদান করেন। ঈশ্বরীলালের অনুমতি পাইয়া, শিয়োরা প্রস্তর সরাইয়া ফেলে ও দেখে য়ে, য়োগী পূর্ব্বাবস্থার স্তায় বিসায়া আছেন। তাঁহাকে গহরর হইতে তুলিয়া তাঁহার গাত্রস্থ গৈরিক বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইলে, সকলে দেখিলেন, সংজ্ঞাহীন হরিদাসের চক্ষু মুদ্রিত, হস্তপদাদি কুঞ্চিত এবং দন্তের সহিত দন্ত সংযুক্ত। ঐ সময়ে হরিদাসের আক্রতি-প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন য়ে, হরিদাসে ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু শিয়োরা কয়েক ঘণ্টাকাল সেবাক্ত কার্মা করিবার পর, তাঁহার ক্তমদেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল, ক্রমে ক্রমে তাঁহার হন্তপদাদি নড়িতে লাগিল; তিনি চক্ষুক্রমীলন করিলেন, কিন্তু তুর্বলতার জন্ত উঠিয়া দাড়াইতে পারিলেন না। হরিদাসের ক্রমেনেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখিয়া সকলে বিন্মিত হইল এবং তাঁহার মসাধারণ যোগবল দেখিয়া, ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া, কি হিন্দু, কি মুসল মান, সকলেই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিতে লাগিল।

হরিদাদের অভূত ক্ষমতার বিষয় জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায়, নহারাজ রণজিৎ সিংহ উহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জ্ঞা ঐ সাধুকে লাহোরে আনয়ন করেন। সাধু রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সমাধিস্থ হইতে বলেন। রাজাজ্ঞা অবমাননা করা উচিত নয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হন। রাবী নদীর কুলে, "সদ্দার গওলাসিংহ-ভরণীয়াওয়ালা" নামক স্থরমা উত্যানে সমাধির স্থান নির্দিষ্ট হয়। সমাধির নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে, হরিদাসকে উক্ত বাগান-মধ্যে প্রাচীর বেস্টিত বারদারী স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সময়ে তথায় মহারাজ রণজিৎ সিংহ, তাঁহার পুত্র কোরক সিংহ ও পৌত্র নবনেহল সিংহ, এবং সের সিংহ, স্থচেত সিংহ,

হীরা সিংহ, জেনারেল ভেঞ্বা, রাজা ধ্যান সিংহ, রণজিৎ সিংহের থাজাঞ্জি বলরাম মিশ্র প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্যমান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হন। হরিদাস সমাধির পূর্বামুষ্ঠান শেষ করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহকে এই কথা বলেন যে, "মহারাজ। আমাকে চল্লিশ দিবসের পর-দিনেই যেন মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করা হয়।" মহারাজ তাহাতে স্বীকৃত হইলে, হরিদাস যোগাবলম্বন করিলেন। যোগাসনে বসিবার অল্লকণ পরেই ইহার বাহজান রহিত হইয়া যায়। তথন রণজিৎ সিংহের আজ্ঞায় বলরাম মিশ্র হরিদাসকে একটা কাষ্টের সিম্বুকের মধ্যে রাখিয়া চাবিবন্ধ করিয়া দেন। ঐ সিন্ধুক পূর্ব্বোল্লিখিত বারখারীর মধ্যে গর্ত্ত থনন করিয়া পুতিয়া রাথা হয়। এত কবিয়াও মহারাজের সন্দেহ মিটিল না। তিনি ঐ সমাধির উপর যব বুনিতে, বারদারীর দারসকল ইষ্টক দারা গাঁথাইয়া গৃহের চতুর্দিক বন্ধ করিয়া দিতে ও প্রহরী নিযুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় হরিদাসকে উনচল্লিশ দিবস পর্যান্ত মৃত্তিকামধ্যে রাথিয়া চল্লিশ দিবসের মধ্যাহ্নকালে সমাধি-প্রাপ্ত হরিদাসকে মৃত্তিকা খনন করিয়া উঠান হয়। যোগীকে উঠাইবার পূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ, পলিটিক্যাল এজেণ্ট কাপ্তেন ওয়েড. ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর, ডাক্তার মারে, জেনারেল ভেঞ্বা প্রভৃতি বহু -গণ্যমান্ত ব্যক্তি ঐ স্থান পুঙ্খামুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন: কিন্তু কেছ্ই কোনরূপ সন্দেহজনক চিহ্ন দেখিতে পান নাই। বারদ্বারীর গ্রথিত প্রাচীর ভাঙ্গা হইলে সকলেই দেখিলেন, সমাধির উপর এক হস্ত প্রিমিত যবের গাছ জন্মাইয়াছে। মৃত্তিকা থনন করিয়া সিম্মুক পরীক্ষা করিয়া সকলেই দেখেন যে, উহা পূর্কের স্থায় চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। মহারাজের অমুমতিক্রমে বাক্সের চাবি থোলা হইলে, সকলেই দেখিলেন, হরিদাস পূর্বের স্থায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। রেসিডেন্সী সার্জন

মাাক্ত্রেগর ও ডাক্তার মারে উভয়ে সাধুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সর্বাঙ্গ শীতল এবং দেহে প্রাণ নাই; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বুকে স্পান্দন শব্দ নাই। চোথের পাতা উণ্টাইয়া দেখিলেন, চোথে ঘোলা পড়িয়া আছে। ডাক্তার মহাশরেরা সমস্ত দেহ পরীক্ষা করিবার পর সবিশ্বরে যথন বলিলেন, এ দেহ পুনজীবিত হওয়া অসম্ভব, তথন সাধুর শিষ্যেরা গুরুর চৈত্তগ্রসম্পাদনের জন্ত বিশেষ চেটা করিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল শুশ্রমা করিবার পর সাধুর জড়দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি চক্ষুক্রশীলন করিলেন, তুই একটা কথা কহিতে লাগিলেন, এবং হস্তপদাদি নাড়িতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা তাঁহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সংজ্ঞাহীন সাধু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ইলৈ মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহার সন্মানের জন্ত কয়েকটা তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞা দেন। ডাক্তার ম্যাক্ত্রেগর তাঁহার পুস্তকে হরিদাসের বিষয় কিরপ লিথিয়াছেন দেখুন,——

"A fakir who arrived at Lahore engaged to bury himself for, any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjit naturally disbelieved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose the Fakir was shut up in a wooden box, which was placed in a small appartment below middle of the ground; there was a folding door to his box, which was secured by lock and key. Surrounding this appartment there was the garden house, the door of which was likewise locked, and out-side the whole, a high wall, having its doorway built up with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a line of Sentries was placed, and relived and regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights.

"At the expiration of which period (forty days) the Maharajah, attended by his grandson, and several of his Sardars, as well as General Ventura, Captain Wade, and myself proceeded to disinter the Fakir. The bricks and the mud were removed from the outer doorway, the door of the garden house was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Fakir; the latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man represented itself in a sitting posture, his hands and arms were pressed to his sides and his legs and thighs crossed. The first step of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water; after this, a hot cake of alla was placed on the crown of his head; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward and both it and the lips anointed with ghee during this part of the proceeding I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard health. The legs and warms being extended and the evelids raised, the former were well rubbed, a little ghee applied to the latter, eyeballs presented a dimmed, suffused appearance like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation, the pulse become perceptible at the wrist, whilst the unnatural temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to speak, and at length uttered a few words, but in a tone so low and feeble as to render them inaudible. By and by his speech was re-established and he recognised some of the by-standers, and addresed the Maharajah, who was seated opposite to him, watching all his movements, when the Fakir

was able to converse the completion of the feat was announced by the discharge of guns, and other demonstrations of joy. A rich chain of gold was placed round his neck by Runjit and ear-rings and shawls were presented to him."—Dr. McGregor.

হরিদাসের আর ছইটী অঙ্ত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং যোগবলের দারা শৃত্যে অবস্থিতি করিতে পারিতেন। ইনি কত বয়সে এবং কোথায় দেহরক্ষা করেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই; তবে এরপ শুনিতে পাওয়া যায় বে, তিনি একশত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন।



## যবন হরিদাস।

১৩৭১ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে স্থমতি ঠাকুরের ওরদে গৌরী দেবীর গর্ভে হরিদাদের জন্ম হয়। হরি-দাসের বয়স যথন ছয় বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, জননীও স্বামীর সহিত সহমূতা হন। নিরাশ্রয় বালক হরিদাস যবনের হস্তে পড়িয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই অন্থ-রাগের সহিত মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল্যকালেই তাঁহার ধর্মান্তরাগ প্রবল হইয়া উঠে। হরিদাস, অদ্বৈতের ধর্মান্তরাগের কথা শুনিয়া শান্তিপুরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই স্থানে যাইয়া তিনি দেখেন, অবৈত সমাধিস্থ হইয়া আছেন। হরিদাস অবৈতকে ধ্যান-মগ্ন দেখিয়া ঐরপ ভাব পাইবার জন্ম ব্যাকুল হন এবং তাঁহার সমাধি-ভঙ্গের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন। অদৈতের সমাধি ভঙ্গ হইলে. ⊋রিদাস বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট ধর্ম্মযাক্রা করেন। অদৈত প্রভু প্রথমে তাঁহাকে মেচ্ছ বলিয়া ধর্মদান করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার বিনয়, সর্লতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। হরিদাস হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতেন। হরিনাম জপ করিবার জন্ম তিনি কুনিয়া গ্রামের সন্নিহিত কোন নির্জ্জন স্থানে একটা কুটার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কুটীর মধ্যে বসিয়া একমনে হরিনাম জপ করিতেন।

হরিদাস মুসলমান-ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর ভায় হরিনাম করায়, স্থানীয় কাজী ইহার উপর অতিশয় বিরক্ত হন, এবং মুসলমান-ধর্মে পুনরায় আনয়ন করিবার জভ বিস্তর চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার দকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। মুসলমান-ধর্মে ইহাকে পুনরায় আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া, কাজা সাহেব শাস্তির জন্ম হরিদাসকে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব বাহাত্র কাজীর পরামর্শে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিয়া নারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। হরিদাস বেত্রাঘাত জর্জারত ও অচৈতন্ম হইয়া ভূপতিত হইলে, সকলেই মনে করিয়াছিল বে, হরিদাসের আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। কাজী হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া পাইকদিগকে ঐ দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিতে বলেন। পাইকেরা হরিদাসকে গোরস্থানে লইয়া গিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছে, এরূপ সময়ে ইহার সংজ্ঞা হয়। পাইকেরা এই সংবাদ কাজীর কর্ণগোচর করে। কাজী সাহেব, জীবস্তু মন্ত্রথকে কররত্ব করা ধর্মবিরুদ্ধ মনে করিয়া, উহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। হরিদাস গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভাসিতে ভাসিতে তীরে উঠেন। তিনি কাজির ভয়ে ভীত হইয়া, সপ্রগ্রামের \* অন্তর্গত চাঁদপুর

\* সপ্তপ্রামের নামোৎপত্তি বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, প্ণ্যসলিলা ভাগীরথীর স্থায় এক সময়ে সরস্বতী আর্যজ্ঞাতির প্রমারাধ্য তটিনী ছিলেন। সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুজ্ত হইয়া ব্রহ্মসর দিয়া ক্রক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রস্থিত হইয়া সমুল্র পর্যাপ্ত প্রবাহিত হন। কাণ্যকুজাধিপতি প্রেরবেস্তর সপ্তপুত্র (১ম অগ্নির্ধ, ২য় রমণক, ৩য় ভপিন্ত, ৪র্থ স্বর্বান, ৫ম বরাট, ৬৯ সবন, ৭ম ছাতিমন্ত) সরস্বতী-তীরে বাহুদেবপুর, বাশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শহুচোরা, এবং বলদ্ঘাটী, এই সাতটী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন বনিয়া উহাদের সমষ্টির নাম সপ্তগ্রাম হয়। যে সরস্বতী নদী এখন একটা সামাক্ত প্রংগ্রণালী আকারে প্রবাহিত হইয়া আপনার উভয় তীরস্থ গ্রামগুলিকে সংক্রামক রোগে ক্লক্তরিত করিতেছে, পূর্ব্বে উহা সামৃত্রিক পোতসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া গর্কের নৃত্য করিত। সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশর কেন্দ্রস্থল ছিল।

ইহার বিভারিত বিবরণ আমার 'অমণ-কাহিনী" নামক পুতকে লিখিবার ইচ্ছা ইছিল।

গ্রামে, বলরাম আচার্য্যের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আচার্য্য মহাশয় অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন। তিনি হরিদাসকে পাইয়া, পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে আপন বাসভবনে রাথিয়া দেন। যে সময়ে হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগকে অতি ঘণার চক্ষে দেখিত; যে সময়ে মুসলমান হিন্দুর বাসগৃহে পদার্পণ করিলে গৃহদেবতা হইতে সমস্ত গৃহসামগ্রী পর্যান্ত অপবিত্র হইত; যে সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানসংস্পর্শে থাকিলে জাতিচ্যুত হইত, সেই সময়ে আচার্য্য মহাশয় কোনদিকে দৃক্পাত না করিয়া প্রফুল্লিভান্তঃকরণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

হরিদাস ভক্তাবাসরূপ অভেন্ম তুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করেন। তিনি নাম-রসে মাতোয়ারা হইয়া কথনও বা তুই চক্ষ্ণেলাযমুনার প্রপাত প্রদর্শন করিতেন, কথনও বা প্রেমে বিগলিত হইয়া উন্মত্তের স্থায় নৃত্য করিতেন। হরিদাসের ভাব-ভক্তি দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বলিতেন, বলরাম একটা পাগল পুষিয়াছে।

ঐ সময়ে নবাবের তহশীলদার গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ ,
দাস, বলরাম আচার্যোর নিকট অধায়ন করিতে যাইতেন। তিনি হরিদাসের নাম-গানে বিমোহিত হইয়া আপন লেথাপড়া সমস্ত ছাড়িয়া দেন।
রঘুনাথের পিতা, রঘুনাথের এই আক্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি আপন
ক্লপুরোহিত বলরাম আচার্যাকে হরিদাসের অন্তত্তে বাসা নির্মাণ করিয়া
দিতে বলেন। হরিদাস, তহশীলদারের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া,
তথা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে বাস করেন। ঐস্থানে
হরিদাস নবামুরাগে, প্রফুল্লমনে, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।
প্রত্যহ লক্ষাধিক হরিনাম জপ না করিয়া হরিদাস জলগ্রহণ করিতেন না।
ইহার ভক্তি এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে মোহিত হইয়া সকলে ইহাকে ভক্তি ও
শ্রদ্ধা করিত।

জনৈক জমিদার, হরিদাসের সাধনায় বিয়েৎপাদনার্থ একদা রজনীযোগে তাঁহার কুটীরে একটা ফুচরিত্রা স্ত্রীলোককে প্রেরণ করেন। ঐ বেশ্রা, কুটীরে উপস্থিত হইলে, হরিদাস তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে বলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও ইহার নামজপ শেষ হইল না। ঐ বেশ্রা প্ররায় পরদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হরিদাসকে ব্যঙ্গ করিবার জন্ম তাঁহারই সয়িকটে বিসয়া নামজপের অক্তরণ করিতে লাগিল। ঐ বারবিলাসিনী কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরপ করিয়া হরিদাসের প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া ঐ বারবিণতা পরদিন পুনরায় হরিদাসের কুটারে আইসে ও পূর্ব্বদিনের ন্তায় ব্যঙ্গ করিতে থাকে। ব্যঙ্গ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে ঐ বারাঙ্গনা হরিনামের প্রেমে উন্মন্ত হইয়া উঠিও পূর্ব্বকৃত পাপের আত্ম্মানিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হরিনামে দীক্ষিত হয়।

এই ঘটনার পর হরিদাস নবদ্বীপে গমন করিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেমে সাধু বৈষ্ণবগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। চৈতন্তদেব নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাস তথায় গমন করেন, এবং সাধু বৈষ্ণবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শেষ-জীবন স্থথে অবিবাহিত করেন। চৈতন্তদেবের তিরোভাবের পূর্বে হরিদাসের জীবনাস্ত হয়। হরিদাসের অন্তিমকালে চৈতন্তদেব সশিয়া তাঁহার কুটার-প্রাঙ্গণে আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। হরিদাসপ্ত নামজপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। হরিদাসের জীবনাস্ত হইলে, চৈতন্তদেব শিষ্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শবদেহ সমুদ্র-তীরে লইয়া যান ও বালুকা-গর্ভে তাঁহার সমাধি করেন।

## সাধক রামপ্রসাদ।

হালিসহরের অন্তর্গত "কুমারহট্ট" বা কুমারহাটা গ্রামে ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকের মধ্যে রামপ্রসাদ বৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বে স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এখন তাহার আর কোন চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসনের কিয়দংশ স্থান আজ্ঞ বিত্যমান আছে।

রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম সেন। 
ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পুত্রের সংশিক্ষার জন্ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, পারস্থা ও বঙ্গভাষায় বিশেষ বাংপেন ইইয়াছিলেন। শুনা যায় যে, তিনি ১৬ বংসর বয়সের সময়েই অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি ইহার বিশেষ দৃষ্টি থাকায় কৌলাচার ধর্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন। রামপ্রসাদ জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার স্বর্রিচত পদাবলীতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া বায়।

রামরাম দেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
দদা বাবে সদরা অভ্যা।
তংহত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞাৎ কটাক্ষে কর দরা॥

শৃত্র বলিয়া উল্লেখ করেন: কিন্ত
তাহা ঠিক নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার বিদ্যাপ্রন্দর হইতেই কয়েক স্থল উদ্ধৃত
করিয়া দেখান হইল:

অতি অল্প বর্ষদেই রামপ্রদাদের কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুতার পতিত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ বাধ্য হইয়া কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। এরপ শুনিতে পাওয়া যায় য়য়, মেই সময়ে রামপ্রসাদের বয়স ১৭। ১৮ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি কলিকাতায় বা তলিকটস্থ কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে মুছরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহার নিকটে কর্ম্ম করিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে ছই প্রকার জনশ্রতি আছে। কেহ বলেন, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র বোষালের নিকট, আবার কেহ বলেন, ছুর্গাচরণ নিত্র মহাশয়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর গুদ্ধমূল,
কীর্ত্তিবাদ তুলা কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবস্ত, শিন্ত শাস্ত গুণবস্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামরী॥
সেই বংশ-দম্ভুত, ধীর সর্বস্পুণযুত,
ছিল কত কত মহাশর।
অনচির দিনাস্তর, জন্মিলেন রামেশর,
দেবীপুত্র সরল হাদর॥
তদক্ষ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা বাবে সদরা অভরা।
প্রসাদ ভনর তার, কহে পদ কালিকার,
কৃপামরী ময়ী কুক্ল দরা॥

(বিছ্যাস্থলর।)

এই সকল দেখিয়া বেশ অনুমান হয় বে, রামপ্রসাদ সেন কখনই রামছলাল সেনের পুত্র নহেন। রামপ্রলাল, রামপ্রসাদের পুত্র। হউক, তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অতি পরিশ্রমসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ প্রতিদিন আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া, কৈফিয়ৎ কার্টিয়া, থাতার অবশিষ্ট প্রত্যেক স্থানে এক একটা ভক্তিরসাভিষিক্ত কালী-গুণায়বাদ-পরিপুরিত পদ লিথিয়া রাথিতেন। রামপ্রসাদ অতি শিশুকাল হইতেই ধর্মভীরু ও কালীভক্ত ছিলেন। তিনি সর্কাদা কালীর ভাবে মোহিত হইয়া থাকিতেন। তাহার মনের ভাব স্বতঃই স্থমধুর সঙ্গাতে ব্যক্ত হইত। বোধ হয়, সে সময়ে তাহার বাছজ্ঞান থাকিত না, সেই জন্মই তিনি হিসাবের পাকা থাতায় ঐরপ করিতেন। এক দিবস তাহার উর্জাতন কর্মচারী দেখিলেন য়ে, নির্কোধ মুহুরী থাতার মধ্যে গান লিথিয়া জমিদারের পাকা থাতা নষ্ট করিয়াছে। হিসাবের থাতায় গান লেথা দেখিয়া, তিনি অতিশয় বিরক্ত এবং কুদ্ধ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে ঐ সকল থাতা তাহাদের প্রভুকে দেখাইলেন। প্রভু থাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই রামপ্রসাদের এই গীতটি দেখিলেন,—

"আমার দাও মা তবিলদারী;
আমি নিমকহারাম নয় শঙ্করী।
পদ-বত্বভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা তবু জিন্মা রাথ তারি॥
আর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
প্রপাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।

প্রভূ এই গীতটী তুই-তিনবার পাঠ করিয়া ভাবে গলগদচিত্ত হইয়া রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার সন্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি প্রেমাশ্রুপ্লোচনে কহিলেন, "রামপ্রসাদ! তুমি অতি সাধুপুরুষ, তোমার আর পরাজ্ঞাবর্তী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার মাসিক তিশ টাকা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলাম, তুমি তোমার ইছামত স্থানে থাকিয়া স্কথে কালযাপন কর।"

এই ঘটনা হইতেই রামপ্রসাদের ভাবীজীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল।

যদি ধনস্বানী তাঁর প্রতি গুল-বিমৃঢ়ের ন্থায় ব্যবহার করিতেন, তাঁহা

হইলে রামপ্রসাদের পরিণাম কি হইত ? হয় ত তাঁহার জীবন কেবল

হঃখ-ভার বহনেই অতিবাহিত হইত এবং তাঁহার রসভাবময়ী লেখনী

হর ত কেবল থাতা লিথিয়াই ক্ষুণ্ণনে ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু গুণগ্রাহী

প্রভ্র সামাজিকতা ও বদান্ততা-গুণে তাঁহার মন চিরদিনের মত স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইষাছিল।

রামপ্রসাদ বাটীপ্রত্যাগত হইয়া নিশ্চিন্তে অহরহ শ্রামা-গুণামুকীর্ত্তনে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিয়া করালবদনা কালীর সাধনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামপ্রদাদের স্মায়র্দ্ধির আরও একটা উপায় হইয়াছিল।
বাহাদিগের কীর্ত্তনাদি কোন গীতের প্রয়োজন হইত, তাহারা সকলেই
তাঁহার নিকট রচনা করাইয়া লইয়া যাইত এবং কালীর ও কবির প্রণামী
স্বরূপ নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিত। ঐ সময়ে রামপ্রসাদের যেরূপ
আয় হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি অর্থপ্রিয় হইলে, সংসারের আবশুক
বয়য় নির্কাহ করিয়াও, অনায়াসে বিপুল ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু
তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হাতে কিছু থাকিলে সমুখে
দানোচিত পাত্র উপস্থিত দেখিলেই তাহাকে যথাসাধ্য দান করিতেন।

রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না।
কৈহ কেহ বলেন, অনুমান ১৬ বংসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।
এরপ জনশ্রুতি আছে যে, রামপ্রসাদ অপেকা তাঁহার স্ত্রী অধিকতর
সৌভাগাবতী ছিলেন; কারণ তিনি প্রায়ই স্বপ্রযোগে শ্রুমা মায়ের সাক্ষাৎ
লাভ করিতেন। রামপ্রসাদ একস্থলে বলিয়াছেন,—

"ধন্ত দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধন এত বৈমুখ আমারে॥ জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥"

ইহা হইতেই অনুমান হয়, তাঁহার স্ত্রী ভাগ্যবতী ছিলেন।

কুমারহট্টগ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচক্রের জমিদারীভূক্ত ছিল। এই গ্রাম ভাগীরথীর নিকটস্থ বলিয়া মহারাজ এইস্থানে এক ধর্মাধিকরণ ও বার্দেবনের জন্ম একটা অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অবসরক্রমে তিনি এখানে আদিয়া বিশ্রাম করিতেন। রামপ্রসাদের গুণরূপ প্রকুল্ল অরবিন্দ-বিনির্গত যশঃ-পরিমল, প্রশংসাসমীরণসহকারে চতুর্দ্দিক আমোদিত করায়. গুণগ্রাহী যশোরাশি নবরীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচক্র রায় মহোদয়ের মানস-মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এক্বুপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তাঁহার অসামান্ত গুণের বশবর্তী হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্বক স্বীয় সভাসদ্গণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার জন্ম বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু রামপ্রসাদের জালুশ বিষয়াকাজ্জা না থাকায়, তিনি মহারাজের প্রস্তাবে সন্মত হইতে পারেন নাই। মহারাজ কৃষ্ণচক্রের অন্থরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি কিছুমাত্র অসম্যোধ প্রকাশ করেন নাই কিন্দা ছংথিতও হন নাই; বরং তাঁহার শুণে মৃগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিতে করিয়াছিলেন,

এবং কবির উৎসাহবর্দ্ধনের জন্ম ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ রাজদন্ত উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গৌরব রক্ষার জন্ত, এই সময়ে "বিলাস্থলর" নামে একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের "কবিরঞ্জন" নাম প্রদান করেন। মহারাজ রক্ষচন্দ্র পুনরায় কুমারহটে আগমন করিলে, তিনি ঐ পুন্তকথানি তাঁহার সমক্ষে পাঠ করেন। \* রাজা, বিলাস্থলর শ্রবণ করিয়া কবিরঞ্জনের কবিত্ব শক্তির যথোচিত প্রশংসা করেন। এইরূপে রামপ্রসাদের কবিকীর্ত্তি প্রচার এবং কবিরঞ্জন বিলাস্থলরের জন্ম হয়।

\* 'বিদ্যাপ্সর' কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোলকল্পিত কাব্য নহে। বরপ্লচি-প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই ইহার মূল। সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ করিয়া প্রথমে শ্রীকবিবল্লভ "কালিকামঙ্গল বিদ্যাপ্সন্থ" নাম দিয়া গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করেন, তৎপরে প্রাণরাম চক্রবর্তী এবং তাহার পর রামপ্রসাদ ও সর্কশেষে ভারতচক্র স্ব কবিজের রচনা করিয়াছিলেন।

"কালিকামঙ্গল বিদ্যাস্থলরে কবে রচিত হইয়াছিল দেখুন—

"বহুদ্বয় বাণ চন্দ্ৰ শক নিরপণ।
কালিকামকল গাঁত হৈল সমাপন ॥ [১৫৮৮]
শীকবিবলভ হিজ রচিত আছিল।
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল ॥
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর।
শোধন পূর্বাক পুন: হইল উদ্ধার ॥
বিদ্যাহন্দরের এই প্রথম প্রকাশ
তদস্তর কৃষ্ণরাম বিনতা যার বাস ।
ভাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই ॥
রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই।

কুমারহটে অচ্যত গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন।
তাঁহাকে সকলে আজু গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। ইহার দ্রুত রচনাশক্তির
ক্ষমতা ছিল। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের যথনই গান ভনিতে পাইতেন,
তথনই তিনি পরিহাস-রিসকভার সহিত তাহার উত্তর দিয়া রামপ্রসাদকে
নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। মহারাজ রুষ্ণচল্র সেইজন্ত কথনও
কথনও উভয়কে একত্র করিয়া সেই আমোদ দেখিতেন। এক দিবস
রামপ্রসাদ গাইতেছেন,—

এই সংসার ধোঁকার টাটা। ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটা।।
ওবে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শৃত্যে পাচে পরিপাটা।।
প্রথমে প্রকৃতি স্থলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সরার জলে স্থা-ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটা।।
গর্ভে যথন যোগা তথন, ভূমে পড়ে থেলাম মাটা।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়া কিসে কাটা।।
আগে, ইচ্ছাস্থে পান করে, বিষের আলায় ছট্ফটা।।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটা।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর কর মা, তুমি যে পাধাণের বেটা॥।

"পরেতে ভারতচক্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাথ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥''

অন্নদামঙ্গলের শেষে ভারতচন্দ্র লিথিয়াছেন,—

"বেদ লৈয়া ঋষিরসে এক নিরূপিলা। [১৬৭•] সেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

অতএব ইহাতে জানা যায় যে, কালিকামঙ্গল রচনা হওয়ার ৮৬ বংসর পরে অন্নদা-মঙ্গল রচিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া, আজু গোঁসাই এই গানটী গাইতে লাগিলেন,—

এ সংসার স্থের কুটি।
ওরে থাই দাই আর মজা লুটি॥
যার যেমন মন, তেমনি ধন, মন কররে পরিপাটি।
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল নোটামুটি॥
ওরে, ভাই, বন্ধু, দারা, স্থত, পিঁড়ে পেতে দেয় ছ্ধের বাটী।
তুমি ইচ্ছা স্থথে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটি॥
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া কোথায় যাবে মায়া কাটি।
আমার মায়ের দোহাই দিয়ে, ধর্গে বাবার চরণ ছ'টি॥
রামপ্রসাদ গাইতেছেন,—

पूर (म मन कानी वरन। कृषि-तञ्जाकरतत अगार ज्ञरन॥

রত্নাকর নয় শৃন্থ কথন, ছ'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামথ্যে একডুবে যাও, কুল-কুগুলিনীর কুলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুগুীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলুদ গায়ে মেথে যাও, ছোবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক কত শত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে কম্প দিলে, মিল্বে রতন ফলে ফলে।
আজু গোঁসাই উত্তর দিতেছেন,—

ভূবিদনে মন ঘড়ি ঘড়ি। দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥ একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হ'লে পরে জ্বর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী।
অতিলোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি।
তুই ডুবিদ্নে মন ধরণে ভেদে, রাধা-খ্যামের চরণ-তরি।
বামপ্রসাদ গাইতেছেন.—

কাজ কি বে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণবাদী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মণানবাদী।
হৃৎকমলে ভাব বদে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥
গোস্বামীর উত্তর,—

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথার গিয়ে দেথবিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে ব'সে থাকিস্ যদি, ধ'রবে তোরে যক্ষা কাশী।
এই বেলা নে তল্পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সাধক ছিলেন, স্থতবাং তিনি উপাসনার অঙ্গবোধে অল্প পরিমাণে স্থবা-পান করিতেন, ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিত। কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। এক দিবস তিনি পথিমধ্য দিয়া যাইবার সময়, কয়েক ব্যক্তির মুখে এই কথা শুনিলেন যে, "ওরে মাতালটাকে পথ ছেড়ে দে।" রামপ্রসাদ ইহা শুনিয়াই গাইতে আরম্ভ করিলেন,—

ওরে স্থরাপান করিনে আমি, স্থা থাই জয় কালী বলে, মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে, গুরুদত গুড় লয়ে, প্রবৃত্ত মসলা দিয়ে, মা,
আমার জ্ঞান-স্মুড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মাের মন-মাতালে
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শােধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন স্কুরা থেলে চতুর্বর্গ মেলে।

রামপ্রসাদ একবার রাজা ক্ষণ্টক্রের সহিত মুশিদাবাদ গিয়াছিলেন।
তথায় তিনি ভাগীরথী বক্ষে নৌকামধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে
নবাব দিরাজদৌলা নৌকা করিয়া তাঁহারই নিকট দিয়া যাইতেছিলেন।
তিনি রামপ্রসাদের গান ভনিতে পাইয়া তংক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় তরণাতে
আনাইয়া গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান
আরম্ভ করেন, তাহাতে নবাব বিরক্ত হইয়া রাজার নৌকায় বেরূপ গান
হইতেছিল, দেইরূপ গান করিতে আদেশ করিলেন। ইহা ভানিয়া রামপ্রসাদ এমন স্থলর শক্তিগুণ গান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্পণস্বরে
নবাবেরও পাষাণ-জনয় দ্রব হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসনা করিতেন। তিনি পঞ্চবটীর তলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বসিয়া সাধনা করিতেন। ঐ আসন আজও বর্তুমান।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলোকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যেগুলি অনেকে বিশ্বাস করেন, নিম্নে তাহার কয়েকটা প্রকাশ করিলাম।

রামপ্রসাদ স্বহস্তে অনুপাক করিয়া নৃমুগুমালিনী কালিকাদেবীকে উৎসর্গ করিবামাত্র, তিনি শিবারূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক দিবস রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে শ্রামাসঙ্গীত গান করিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্ষে থাকিয়া তাঁহার কন্তা জগদীশ্বরী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কথন সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, রামপ্রদাদ তাহা জানিতেন না; তিনি প্র্বের স্থায় বেড়া বাধিতেছিলেন। জগদীশ্বরা ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাধা অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। তথন রামপ্রসাদ বলিলেন, "কেন মা! তুমিই ত দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে ?'' পিতার কথা শুনিয়া জগদীশ্বরী বলিলেন, "না, আমি বাড়ী গিয়াছিলাম।" তথন রামপ্রসাদ ব্ঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাঁহার কন্সারূপে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন।

এক দিবস রামপ্রসাদ গঙ্গান্ধান করিয়া বাটীতে আসিয়া শুনিলেন যে, একজন স্থালোক বহু দূর হইতে তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছেন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিলেন, তথায় তিনি নাই, কেবল ছইটী বালিকা থেলা করিতেছে। রামপ্রসাদ উহাদিগকে স্ত্রীলোকটির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "হাঁ একটা মেয়ে মামুষ আসিয়াছিল, সে তোমায় কাশীতে গিয়া গান শুনাইতে বলিয়া গিয়াছে।" রামপ্রসাদ বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তথনই আর্দ্র বস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া "মন চলরে বারাণসা" ইত্যাদি গান করিতে করিতে কাশী যাত্রা করিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে সে রাত্রি অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রিতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে এই জানাইলেন যে, "রামপ্রসাদ! তোমায় আর এখানে আসিতে হইবে না, তুমি ঐ স্থানে থাকিয়াই আমায় গান শুনাও।" রামপ্রসাদ তাহাই করিলেন।

কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিভাস্থন্দর এই তিনথানি কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ প্রণয়ন করেন। ঐ তিনথানি পুস্তকের মধ্যে কালী-কীর্ত্তনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কালী-কীর্ত্তন পাঠ করিলে ভাবজ্ঞজ্ঞনের মনে যারপর-নাই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, শ্রামাপ্রতিমার বিসর্জ্জনের দিনে রামপ্রসাদ আপন পরিজন ও বন্ধবান্ধবকে ডাকাইয়া "আজ মায়ের বিসর্জ্জনের সহিত আমারও বিসর্জ্জন হবে," এই কথা বলিয়া নৃতন কয়েকটা কালী-গুণগান রচনা করিয়া গান করিতে করিতে প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, জলে নামিয়া "দক্ষিণা হয়েছে" গানের এই কথাটা বলিবামাত্র তাঁহার রক্ষরেদ্ধু ভেদ হইয়া জীবনান্ত হইয়া বায়।

কত বংসর বরসের সময় যে রামপ্রসাদের জীবনান্ত হয়, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে অনুমান দারা স্থির করা যাইতে পারে যে, তিনি ৬০।৬৫ বংসর বরসের কম দেহতাগি করেন নাই।

## শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

হুগুলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ ( বর্তুমান নাম আরামবাগ ) মহকুমার কামারপুকুর গ্রামে ১২১৪ সালের ১০ই ফাল্পন বুধবার শ্রীরামক্লঞ্চ জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার স্নেহে ও যত্নে রামক্রম্ভ সকল বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রমানে পদার্পণ করিলে, স্নেহ্নয়ী জ্ননী অন্ত্রপ্রাশন দিয়া আদর করিয়া, পুত্রের নাম গদাধর রাখেন। কিন্তু ঐ নাম পরিবারত্ব আতাতা বাতিদিগের মনোনীত না হওয়ায়, উঁহারা ঐ নামের পরিবর্ত্তে 'রামক্রফ'' নাম রাখিয়া দেন। পঞ্চম বংসর উত্তীর্ণ হইলে রামক্নফের হাতে-খড়ি হয় ও বিভাভ্যাসের জন্ম তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠ-শালায় ভট্টি কবিয়া দেওয়া হয়। লেখাপড়ায় বামক্লফের তাদশ যত্ন ছিল না; তিনি পাঠে অবহেলা করিয়া অধিকাংশ সময়ই থেলা করিয়া বেড়াইতেন। গান বাজনায় ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামের মধ্যে বা গ্রামের বাহিরে যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্আখ্ডাই, কবি বা অভ কোনরূপ সঙ্গীত-চর্চা হইলে, বালক রামরূষ্ণ তথায় গিয়া মনঃসংযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। ইহার কোন বাল্যসহচর ইহাকে বলিয়াছিল. "ভাই! তোমার গলা বড় মিষ্টি, তুমি যদি একটা গান বল, ভুনি।" সেইদিন হইতে রামক্লফ নিজে সঙ্গীত সাধনা করিতে অভ্যাস করেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া সঙ্গীত-বিভায় স্থানিপুণ হইয়া উঠেন।

রামক্তফের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দশকশান্বিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং যজনযাজন করিয়া অতি কায়ক্লেশে



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রমহংস।

Laksh mibitas Press.

সংসার্যাত্রা নির্কাহ করিতেন। ইহার তিন পুত্র ও ছই কন্সা। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। রামকুমার সাংসারিক কষ্ট লাঘ্ব করিবার জন্ম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং বিদায়-আদায় প্রাপ্তির জন্ম ছাতৃ বাবুর দলে নাম লিখাইয়া রাখেন।

থানা বিদ্যালয়ে থাকিয়া, রামক্ষের লেথাপড়ার স্থাবিধা হইল না দেখিয়া, রামক্ষার শাস্তাভাগের জন্ম ইহাকে আপন চতুম্পাঠীতে আনয়ন করেন। ঐ সময়ে ইহার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। এথানে আসিয়াও লৈথাপড়ার প্রতি ইহার অনুরাগ জন্ম নাই, অতি সামান্ত বকন বাহা শিখিয়াছিলেন, কাহা নিজের চেপ্তার নহে, দাদা মহাশয়ের ভয়ে। যদিও ইহার বিভাভারীনৈ তাদৃশ আহা ছিল না; কিন্তু মেধাশক্তিও প্রত্যুৎপয়্মতিত ইহার যথেষ্ঠ ছিল। কথকদিগের মুখে কথকতা গুনিয়ারাম্যারণ, মহাভারত ও অন্তান্ত শাস্তাদিতে স্থপত্তিত ইইয়াছিলেন। ইহার উপদেশগুলিই তাহার জাজলা প্রমাণ।

পরমহংসদেবের বয়স যথন ১৮ বৎসর, সেই সময়ে রামকুমার কলিকাতার প্রায় তিনক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানের কালী-বাড়ীতে পূজক-ব্রাক্ষণরূপে নিযুক্ত হন। নাড়বার-বংশায়া রাণা রাসমণি ১২৫৯ সালে ঐ স্থানে ভাগারথী-তীরোপরি এক মনোহর উন্থান-মধ্যে মহাশক্তি কালীপ্রতিনা স্থাপন করেন ও বহু ব্যয়ে মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেন। রামকুমার রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর পূজায় ব্রতী হইলে, ঝামাপুকুরস্থ টোল উঠাইয়া দিয়া কনিষ্ঠ সহোদর রামক্ষকে লইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে হুগলী জেলার মন্তর্গত জয়রামবাটী-নিবাসী শ্রীমৃক্ত রামচক্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী সারদাস্কুনরী দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

রামকুমার দক্ষিণেথরে প্রায় ২।০ বংসর কাল মায়ের পূজার্চনাদি করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাণা রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুর বাব, রামকুমারকে পুত্রের ন্তায় মেহ করিছেন। তাহার মৃত্যুতে মথুর বাব অতিশয় ৪ঃখিত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ত রামকুষ্ণকে ই পদে অভিষিক্ত করেন। মহাশক্তির পূজাসম্বর্দে রামকুষ্ণের কিছুই জানা ছিল না; স্ক্তরাং তিনি শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া নবোংসাণে ও অকপট ভক্তিতে মায়ের পূজা করিতে থাকেন

যৌননকাল ছাত ভীষণকাল। ঐ সময় জীবনাত্রেরই কামকোপাদি রিপ্সকল প্রান্থ হইয়া থাকে। রামক্ষের হুদররাজ্যে গে সময়ে
রিপ্রাণ রাজত্ব করিতে আসিত, সেই সময়ে ইনি কুপাণহস্তা, লোলজিহ্বা, মুগুমালা-বিভূষিতা, করালসদনা কালীর শরণ লইতেন;
রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত বা অপরাপর সাধকদিগের রচিত প্রামানিষয়ক
গান গাইয়া রিপ্রাণকে দমন করিতেন। করেক বংসর কাল এইরূপ
ভাবে অতিবাহিত করিবার পর ইহার গোগশিক্ষা করিবার ইচ্ছা
জন্মে। নির্জ্জন স্থান বাতীত যোগাভাগের স্ক্রিবা হয় না বলিয়া, ইনি
উক্ত কালীমন্দির-সংলগ্ন স্কর্তুহৎ উভানের উত্তর পার্শ্বে একটা কৃদ্র কুটীর
মধ্যে আপন বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন এবং উহারই স্যানকটে বহুশাথাপ্রশাথাবিশিষ্ট অতি প্রাতন পঞ্চবটা রক্ষের তলদেশে আসন প্রস্তুত
করিয়া গোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। যোগ-সাধনার প্রের্ক ইনি একজন
সাধকের \* নিকট সয়্যাসধর্মা গ্রহণ করেন। সয়্যাসধর্মা গ্রহণের পর
ইনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও আপনার অহন্ধার নাশ করিবার জন্ম
অশেষবিধ চেষ্টা করেন। কেহ কেহ বলেন, রামক্ষণ্ণ এক হস্তে টাকা

কেহ কেহ বলেন, তোতাপুরী নামক একজন সাধুর নিকট স্বাধ্বর্ধ গ্রহণ
 কবিয়াছিলেন।

রামক্তক্ষের সাধনার তান পঞ্ৰটা।

এবং অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া ভাগীরগী তীরে বসিয়া, এই বলিয়া উভয়ের তুলনা করিতেন যে, "টাকা! তুমি রূপার চাক্তিবিশেষ ও জড়পদাই তোমার দারা ঘরবাড়ী, গাড়ীজুড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়; কিন্তু সচিদানল পাওয়া যায় না।" আর মাটাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "নাটি! তুমিও জড়পদাই তোমা হইতে নানাবিধ শস্ত উৎপন্ন হইয়া বিক্রের দারা ঘরবাড়ী, জুড়িগাড়ী প্রভৃতি করিতে পারা যায়; তাহ'লে টাকা! তোমাতে আর মাটিতে তফাই কিছ তোমার দারা সচিচদানল পাওয়া যায় না, আর মাটির দারাও সচিচদানল পাওয়া যায় না, আর মাটির দারাও সচিচদানল পাওয়া যায় না, অতএব তুমি আর মাটি একই পদার্থ। যদি তোমরা একই পদার্থ হইলে, তবে তোমাকে যন্ন করিয়া তুলিয়া রাথি কেন ?" এইরূপ বিচার করিয়া তিনি টাকার মায়া পরিতাগে করিয়াছিলেন।

কামিনী সথদ্ধেও এইরপ বিচার করিয়া ইনি কামরিপুকে জয় করিয়াছিলেন। "স্নালোক দেপিয়া বিশেষ স্থান্দরীর জন্ত লোকে উন্মন্ত হয় কেন ? স্নালোক কি কি উপাদানে গঠিত। কতকওলি অন্তি, পঞ্জর, বক্ত ও মাংস বাতাত আর কিছুই নতে। ঐ সকলের উপর বিনিধ নর্গের চম্মের আবরণ দেওয়া মায়। মন! তুমি কি ঐ কামিনার প্রতি আসক্ত হইতে চাও? অনেকে স্থান্দরীদিগ্রের মুখ-চুম্বন করিয়া আপনাকে রুতরতাগ মনে করে; কিন্তু ঐ মুথ কি, তাহা একবার এই মাংস ও চর্ম্মবিহীন নরমুণ্ডের প্রতি লক্ষ্য কর দেথি, ইহাতে তোমার ওরূপ প্রবৃত্তি হয় কিনা? স্থীলোকের স্তান্দর মাংসপিও বই আর কিছুই নয়। একস্থানে কতকটা মাংস রাথয়া তাহাতে স্প্রাপণ কর দেথি, তুমি কেমন তাহাতে স্থামুভব কর ? জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐরপ্রপ, উহা ক্লেদ ও মৃত্রে পরিপূর্ণ। লোকে মল-মৃত্র দেখিলে কতই মুণা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের বহির্গমনের পথের জন্ত লালামিত!

সে পথ স্পর্শ করিতে ঘৃণার পরিবর্ত্তে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। লোকে তথন একবারও মল-মূত্রের কথা ভাবিয়া দেখে না। মন! তুমি কথনই ঘূণিত পদার্থে লোভ করিও না।"

রামক্কঞের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া রাসমণির জামাতা মথুর বাবৃ ইহাকে কয়েকবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটা নবমৌবন-সম্পন্না, স্কর্রপা বারাঙ্গনা আপনার বাগান-বাটাতে আনাইয়া, যাহাতে রামক্কফের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে, সেইমত কার্যা করিতে বলিয়া রামক্রফকে তথায় আনয়ন করেন; কিন্তু রামক্রফের মন কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। "লোকলজ্জার ভয়ে রামক্রফ এইকার্যো প্রবৃত্ত হইতেছে না—গোপনে কার্যা করিতে বোধ হয় ইচ্ছা আছে," এইরূপ ভাবিয়া মথুর বাবৃ ইহাকে লইয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। মথুর বাবৃ কার্মা, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটা তার্থস্থান বেড়াইয়া যথন দেখিলেন, রামক্রফের সক্ষল্প অতি দৃঢ়, তথন কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন।

এই সময়ে রামক্লফ কয়েকজন শিষ্য প্রাপ্ত হন। শিষ্যগণ তাঁহার মুথে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রনণ করিয়া সংসারের ভীষণ জালা সকল ভূলিয়া অপার আনন্দ অমুভব করেন। রামক্লফ রীতিমত পাঠাভ্যাস করেন নাই, তর তর করিয়া শাস্ত্রালোচনা করেন নাই, ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি একেবারে অজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু ইহার উপদেশ যিনিই শ্রুম হইয়াছেন। ইহার এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, লোকে ইহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিল। ইহার অমৃততুল্য উপদেশাবলী ক্রমে যতই প্রচার হইতে লাগিল, ততই শিষ্যসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নব ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র সেনও ইহার উপদেশাবলী পরম সাদরে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। নাটাবিনোদ গিরিশচক্র ঘোষের পূর্ব্ব চরিত্রের বিষয় বোধ হয় অনেকেই

নষ্টা স্ত্রীলোক, মাতাপিতা প্রভৃতি সমুদয় পরিজনমধ্যে বাস করিয়া.
এবং নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন
উপপানর প্রতি আরুষ্ট থাকে; হে সংসারী মানব! ভূমিও সেইরূপ
মাতাপিতা প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া সমুদয় কার্য্যে ব্যস্ত থাক; কিন্তু তোমার
মনকে সেই হরির প্রতি আরুষ্ট রাথিবার চেষ্টা করিও।

ধনীদিগের গৃহে দাসিগণ প্রভুর সন্তানসন্ততিদিগকে মাতার স্থায় লালনপালন করিয়া থাকে; কিন্তু মনে মনে তাহারা নিশ্চয় জানে যে, ঐ সন্তানসন্ততিদিগের উপরে তাহাদের কোন অধিকার নাই। হে মানব! তুমিও তোমার সন্তানসন্ততিদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও; কিন্তু মনে নিশ্চয় ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে, ঐ সকল কিছুই তোমার নহে।

মই, বাঁশ, সিঁড়ী, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মাই এক একটী উপায় দেখাইয়া দিতেছে।

প্রশ্ন হইল, সংসার ও ঈশ্বর উভয় কার্য্য একত্রে কিরূপে সম্ভবে ? বলিলেন, একটা স্ত্রীলোক এক হস্তে চেঁকীতে চিঁড়া দিতেছে, অপর হস্তে সম্ভানকে বক্ষে ধরিয়া ছগ্নপান করাইতেছে, মুথে হয় ত পথের কোনলোকের সঙ্গে চিঁড়ার হিসাব করিতেছে। এইরূপে সে অনেক কাজ করিতেছে বটে; কিন্তু তাহার মনে মনে দৃষ্টি, যেন হস্তে ঢেঁকীটি পড়িয়া না যায়। সংসারে থাকিয়া সকল কার্য্য কর; কিন্তু দৃষ্টি রাথিও, যেন তাহার পথ হইতে দৃরে না পড়িয়া যাও।

স্প্রীংএর গদীর উপরে বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার সে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ ধর্ম্মকথা যথন শুনে, তথন ধর্ম্মভাব প্রবল হয়; কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে ভাব থাকে না।

সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থানে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন সত্য; কিন্তু সকল স্থানে সমান ফল পাওয়া যায় না।

বাাদ্রের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু ব্যাদ্রের সন্মুথে যাওরা উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

হাঁড়গিলা অতি উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার মন যেমন শ্মশান, ভাগাড় প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ নাস্তিক-জ্ঞানীও অতি উচ্চ শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার মন অসার পৃথিবীর ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অল্লবয়স্ক বালককে যেমন রমণ-স্থু বুঝান অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়া-সক্ত, মায়ামুগ্ধ, সংসারী মানবকে ধন্মের স্বর্গীয় স্থুপ বুঝান অসম্ভব।

সকল পিষ্টকের এথেল এক তণ্ডুল-চূর্ণে নির্মিত; কিন্তু পূব প্রতেদে পিষ্টক ভাল মন্দ হইয়া থাকে। সকল মন্ত্র্য এক আধারে নির্মিত বটে; কিন্তু আত্মার পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ রূপে পরিগণিত হয়।

জল ও হ্র্ম একত্র রাথিলে উভয় মিশ্রিত হইয়া বায়, হ্রপ্নের ভিন্নতা আর থাকে না। ধর্মপিপাস্থ নবীন সাধক, সংসারে সকল প্রকার লোকের সহিত মিলিলে আপনার ধর্মভাব হারাইয়া ফেলে, তাহার পূর্বের বিশ্বাস, উৎসাহ কোথায় চলিয়া বায়, সে কিছুই জানিতে পারে না।

জল ও ছগ্ধ, মিশ্রিত হইরা যায় বটে; কিন্তু ছগ্ধকে মাখনে পরিণত করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সন্তাবনা থাকে না। সচিচদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, শতসহস্র বদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও আর তাহার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না।



শ্ৰীশ্ৰীবিজয়ক্বঞ্চ গোস্বামী

Lakshmibilas Press.

## ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৮৪৭ খৃষ্টান্দের ঝুলন পূর্ণিমার দিনে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উদ্বংপ্র নামক ফুদ্র গ্রামে ভক্তবীর বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিত্রালয় শান্তিপুর; ইনি ঠাকুর আনন্দ-কিশোর গোস্বামীর উরসজাত সন্তান এবং তাহার ভ্রাতা গোপীনাথ গোস্বামীর দত্তক-পুত্র ছিলেন। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য বিভালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। ঐ কলেজে নিয়মিতরূপ পাঠাভ্যাস করিয়া কাব্যশ্রেণা পর্যান্ত উনীত হন। কাব্য-প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, উপাধিপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উপাধির প্রয়াসী ছিলেন না। ঐ সময়ে ইহার কোন বন্ধু ডাক্তার অভাবে রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পডায়, ইনি মনের আবেগে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিকেল কলেজে আসিয়া প্রবেশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। যে কোন স্থানে হউক না কেন, ধর্ম্মগংক্রান্ত কোনরূপ চর্চ্চা হইলেই ইনি তথায় গমন করিতেন। এখনকার স্থায় পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেহ নিন্দা করিত না; কারণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ সাধকসম্প্রাদায়মাত্র ছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাজা রামমোহন রায় এই সাধক সম্প্রাদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও খ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষণকর্তা। এই সম্প্রাদায়ের সমাজ-মন্দিরের নাম "আদি ব্রাহ্মসমাজ।" আদি ব্রাহ্মসমাজে বেদ ও উপনিষদাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে অনেকেই

গমন করিতেন। গোঁসাইজীও ব্রাহ্মধর্মের আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্ম নিয়মিতরূপে তথায় গমন করিতেন। ক্রমে মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিনা ভিজিটে দীনঃতঃখীদিগকে চিকিৎসা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে সময়ে ইনি ঢাকায় ছিলেন, সেই সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের স্বতন্ত্র আকার দিয়া ব্রাহ্মন্মাজ গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মমাত্রেরই যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত সোহার্দ্য জন্মে, তাহার জন্ম তিনি ভারত-আশ্রম স্থাপিত করেন। এই আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম-পরিবারেরা একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন। যে স্থানে এখন সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐ স্থানের পূর্বের অট্টালিকায় তথন ভারত-অত্থম ছিল। কেশবচন্দ্র নৃতন আকারে ব্রাহ্মধর্মের স্বৃষ্টি করিতেছেন শুনিয়া, গোঁসাইজী ঢাকা ছাড়িয়া সপরিবারে ভারত-আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব-প্রচারিত নবধর্মের আবির্ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজে হলস্থল উপস্থিত হইল। কেশবের তাত্র আকর্ষণে আরুষ্ট হইয়া অনেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের দলে আসিয়া মিলিতে লাগিল—অনেকে নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্ম লালায়িত হইয়া পড়িল। কেশবের বাটী সর্কান লোকে লোকারণ্য। কেশব বাবু জনকোলাহল আর সন্থ করিতে না পারিয়া নির্জ্জনে থাকিবার জন্ম বেলঘরিয়ার নিকটস্থ একটা উত্যান-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। অচিরে নির্জ্জন স্থান ব্রাহ্ম নর-নারীতে পূর্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্ম নরনারীরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিত। এই হিড়িকে পড়িয়া গোঁসাইজীর শাশুড়ী

ও স্ত্রী একদিন ভারত-আশ্রম হইতে কেশব-কাননে গিয়াছিলেন। যে সময়ে ইহারা শকটে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে গোঁসাইজী সংবাদ শাইয়া তথায় উপস্থিত হন ও কেশব-কাননে যাইতে নিষেধ করেন। তথন ব্রান্ধেরা কেশবের নামে এতই উন্মন্ত যে, গোঁসাইজীর বারণ শুনিয়া ইহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, "আমি গাড়ী হইতে নামিব না; আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি, তবু গুরু পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" মায়ের কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীও বলিলেন, "আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তবু গুরু পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" ইহাতেই বুঝিয়া লউন, সে সময়ে কেশব বাবুর কিরপ প্রভাব ছিল।

কেশব বাবুর প্রাক্ষধর্ম প্রচারিত হওয়ায় প্রাক্ষসমাজ ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত প্রাক্ষসমাজ ভারতবর্ষীয় প্রাক্ষসমাজ \* নামে থ্যাত হয়। এই প্রাক্ষ-ধর্ম্মমন্দিরে প্রথম উপাসনার দিবস অনেক প্রাক্ষণ আপনাদিগের উপবীত পরিত্যাগ করিয়া কেশব প্রচারিত নবধন্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোসাইজীও সেই সময়ে আপন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭১ সালে কেশব বাবুর লোকপ্রিয়তা চরমসীমায় উঠিয়া
. বীরে ধীরে নামিতে আরম্ভ করে। কুচবিহারের মহারাজার সহিত
কেশব বাবুর কন্তার বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষদলের মধ্যে মহা
গোলযোগ বাধিয়া উঠে এবং ঐ গোলযোগের ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষসমাজ হুইভাগে বিভক্ত হুইয় যায়। কেশব বাবুর দল ভারতবর্ষীয়
ব্রাক্ষ-সমাজ নামে আখ্যাত রহিল এবং তাঁহার বিরোধিগণ সাধারণ

এই সমাজ মেছুয়াবাজার খ্রীট ও আমহাষ্ট খ্রীটের সংযোগ স্থলের সন্নিকটে
 আজও বিভামান আছে।

ব্রাহ্ম-সমাজ \* নামধারণ করিলেন। বিজয়ক্ক গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দারকানাথ গঙ্গোপাধায় প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি এই সমাজের নেতা হইরা স্কুশুখলে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিজয়ক্ক রাজিধর্মের উন্নতির জন্ম প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যে সময়ে তিনি ঢাকায় সাধারণ রাক্ষদিগের নায়ক হইয়া সবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঢাকার বারদী নামক স্থানে একজন মহা-পুরুষ আদিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অলোকিক ক্ষমতা দেখিয়া ঢাকা-বাদিমানেই স্তন্তিত হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার যশঃ-সৌরভ প্রচার করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। গোসাইজাঁ প্রায় প্রতাহই ধর্মলাভের জন্ম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এইরূপে যাতায়াত করায় ইনি উক্ত মহাপুরুষের নিকট পরিচিত হন।

আন্দাজ ১২৯৪ সালে গোসাইজী একবার উত্তরাঞ্চলে গিয়া কোন সঙ্কট রোগে নরণাপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম আসিলে, গোস্বামী মহাশরের কোন প্রিয়শিষা বারদীতে গিয়া, মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় গুরুর প্রাণতিক্ষা প্রার্থনা করেন ও বলেন, "আমার আয়ুর দারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিউন।" শিষ্যের প্রগাঢ় গুরুভিত দেখিয়া মহাপুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, আমি বিজয়ক্কফের নিকট যাইব; আগামী পরশ্ব তোমরা সংবাদ পাইবে।" ইহার পরেও মহাপুরুষের দেহ বারদীতেই বিজমান ছিল; কিন্তু অনেক সময়ে বিজয়ক্কফ গোস্বামীর শুশ্রমাকারীরা বারদীর মহাপুরুষকে তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিত। তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, "সেই পীড়াতে গোঁসাইজীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ডাক্তারেরা তাঁহাকে

এই সমাজ-মন্দির কর্ণওয়ালিস্ খ্রীটের উপর অবস্থিত।

মৃতজ্ঞানে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছিলেন, বাহিরে রাখার পর রোগী পুনজ্জীবিত হইয়াছেন।" অনেকেই অনুমান করেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের
ভন্নত্যা হওয়ার পরক্ষণেই বারদীর মহাপুরুষ ইহার আত্মাকে পুনরায়
পূর্বদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয় গোসাইজীর প্রিয়তম
শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন।

বারদীর মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই ইহার মনের গতি অন্ত পথে ধাবিত হয়। ইনি আপনার আশ্রমের বহির্বাটীতে একটা আমর্ক্ষের তলদেশে সাধনার জন্ত আসন প্রস্তুত করিয়া দিবারাত্র হরিনাম জপ ও হরিসঙ্কার্তন করিতেন। কয়েক বৎসর যাবৎ সমভাবে হরিনাম জপ ও হরিনাম সঙ্কার্তনে কালাতিপাত করিয়া তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হন। হিন্দুতীর্থের অনেক স্থানেই ইনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু যথন বৃন্দাবনে ছিলেন, তথন ইহার ভাবান্তরাগ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ ইহার প্রতি অত্যস্ত আসক্ত হইয়াছিলেন।

নির্জন স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করা অতি সহজ; তথায় চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার কেহ থাকে না, এবং দেহস্থ বড়রিপুকেও উত্তেজিত করিতে কেহ প্রয়াস পায় না, স্থতরাং ঈশ্বরের প্রতি মন সহজেই আরুষ্ট হয়; কিন্তু এই প্রলোভনময় সংসারাশ্রমের মধ্যে থাকিয়া অথচ নির্লিপ্তভাবে সর্বাক্ষণ ঈশ্বরারাধনা করা যে কিরুপ কঠিন কার্য্য, তাহা সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

ষাধুদিগের হৃদরে দরা থাকে—কিন্তু মারা থাকে না। দরা ও মারা ছইটী স্বতম্ব বস্তু। দরা কাহাকে বলে ?—অত্যের ক্লেশ অবলোকন করিলে সেই ক্লেশ দ্বীকরণের জন্ম অস্তঃকরণে যে ইচ্ছা জন্মে, তাহার নাম দরা। আর মারা কাহাকে বলে ?—অত্যের স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা, রূপ, গুণ প্রভৃতিতে মুগ্ধ হওয়ার নাম মারা। সংসারাশ্রমের মধ্যে

যে সকল ব্যক্তি বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই মায়ায় আবদ্ধ।

মাধু বিজয়ক্ক, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, আত্মীয়স্থজন প্রভৃতির মধ্যে একতে

বসরাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু মায়া/ কথনও

ইহার হৃদয়কে আয়ন্তাধীন করিতে পারে নাই। শ্রীবৃন্দাবনে জীবন
সঙ্গিনী সহধর্মিনী ভয়য়র বিস্তৃতিকা রোগে আক্রান্ত হইলে, ডাক্তার

কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণ যথন একে একে হতাশ হইতে
লাগিলেন, আত্মীয়গণ, শিয়মন্তলী এবং ব্রজবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত,

উৎকান্তত ও বাস্ত হইয়া উঠিলেন, তথনও ইহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত

হয়াছিল, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তির পরক্ষণেও সেই এক ভাব দেখা
গিয়াছিল। নিয়মিত পাঠ, হরিনাম জপ, হরিনাম সংস্কীর্ত্তন প্রভৃতি

নিত্য নৈমিন্তিক কার্গোর কিছুই বাতিক্রম হয় নাই, এবং মনেরও কিছুমাত্র

চাঞ্চলা ঘটে নাই। সমগ্র মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া থাহাকে ভালবাসিয়া
ছিলেন, বিবাহ হইতে চিরজীবন যিনি সদাসঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহার দৈহিক

বিয়োগে ইহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

ইহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্তা, কলিকাতার গুরন্ত জররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণতাগ করেন। কন্তার মূমুর্ অবস্থায় যথন সকলেই বাস্ত ও চিন্তিত, ভাবী শোকের রুক্ষছারায় সকলেরই মূথ বিষয়; কিন্তু গাহার কন্তা, তিনি আসনেই বিসয়া আছেন, নিয়মিতরূপে পাঠ ও হরিনাম জপ করিতে-ছিন, কোনই বাস্তাতা বা চিন্তাভাব লক্ষিত হয় নাই। রোগাঁর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে বাড়ীতে যথন কানার বোল পড়িল, তথনও তিনি প্রশাস্ত-মনে পাঠ করিতেছেন। মৃত্যুর ক্ষণকাল পরে গোসাইজী শিষাদিগের প্রতি এই আদেশ করেন, "যে ঘরে শব আছে, সেই ঘরে একটু কীর্তন কর।" কার্ত্তন আরম্ভ হইলে ইনি সেই ঘরে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যু করিতে লাগিশেন। ইহার তথন বাহ্-চৈতন্ত, কিছুই থাকে নাই। কীর্তনাম্ভে

কন্সার শবদেহের মস্তকে আপনার চরণার্পণ করিয়া পুনরায় আপন আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। যে কন্সাকে তিনি কত স্নেহে মান্ত্র্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই ভাবে বিদায় করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মায়ার বশাভূত ছিলেন না।

আমাদের বাটার সলিকটে হেরিসন রোডস্থ ৪৫ নম্বর ভবনে ইনি কয়েক বংসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় আমি প্রায়ই যাইতাম। প্রতাহ সন্ধার সময় সন্ধীর্ত্তন হইত। ঐ সন্ধীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ইনি বাছজানশূল হইরা প্রেমাবেশে যথন নৃত্য আরম্ভ করিতেন, তথন তত্রস্থ সকল ব্যক্তিরই মনে ভক্তিরসের উদয় হইত। তথনকার তাঁহার পলকহান স্থিরনেত্র, উদ্ধবিক্তস্ত দৃষ্টি এবং মাধ্য্যপূর্ণ বদনকান্তি দেখিলে অভক্তেরও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইত। যে সমস্ত গুণে মান্ব-হৃদয় অলম্বত ও সমুজ্জল হয়, তন্মধ্যে দয়া প্রধান। দয়া প্রকাশ করিবার নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে কায়িক, বাচিক ও আর্থিক এই ত্রিবিধ দয়াই প্রধান। কোনও ব্যক্তি কোনব্ধপ কণ্টে পতিত হইলে স্বীয় দৈহিক পরিশ্রমে যদি তাহার কষ্ট অন্তর্হিত করা যায়, তাহার নাম কায়িক। কোন ব্যক্তির বিপত্নধারের জন্ম অন্ম কাহারও নিকট যে বাচনিক অন্তরোধ করা যায়, তাহার নাম বাচিক, এবং অর্থদান দারা বিপন্ন ব্যক্তির উপকার সম্পাদন করাকেই আর্থিক দয়া কছে। ভক্তবীর বিজয়ক্কণ্ণের হৃদয়ে উক্ত ত্রিবিধ দয়ার কোনটারই অভাব ছিল না। ইনি কত নিঃসহায় রুগ্ন ব্যক্তির রোগপ্রশমনের জন্ম ডাক্তারের নিকট গমন, ঔষধ আনয়ন, তাঁহার পথ্য প্রস্তুতকরণ, সেবা ও শুশ্রমা সাধন, তাঁহাদের আত্মীয়সকাশে সংবাদাদি প্রদানের জন্ম গমন প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রমের দারা অনেকের অনেক উপকার করিয়াছেন। ৪৫ নং ভবনে যথন অবস্থিতি করিতেন, তথন দেথিয়াছি,

ইনি দীন, ত্বংথী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কাণা. থোঁড়া, অভুক্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন। অর্থাভাবে কোন বিপদে পড়িয়া ইহাকে জানাইবামাত্রই লোকে তাহা অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত হইশ্বাছে।

গোঁসাইজী যথন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরপে বরিশালে ছিলেন, তথন ইহার কোন স্বন্ধল ব্যক্তি ইহাকে একথানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গোঁসাইজী রাস্তায় এক ব্যক্তিকে শাতে ক্লেশ পাইতে দেখিয়া, আপনার সেই গাত্রবস্ত্রখানি তাহাকে দিয়া আইসেন। মোট কথার, লোকের হুঃখ দেখিলে ইনি তথনই তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করিতেন।

গোঁদাইজী ১৩০৪ দালের ২৪শে ফাল্পন দোল্যাত্রার পূর্ব্ধদিনে হেরিদন্ রোডস্থ ৪৫ সংখ্যক বাটী হইতে খালের পথ দিয়া প্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। তথার ছই বংসরকাল ঈশ্বরারাধনা করিয়া ১৩০৬ দালের ২২শে জ্যান্ত রাত্রি নয়টা কুড়ি মিনিটের সময় ইনি প্রীপ্রীপ্রক্ষোত্তমপ্রাপ্ত হন। ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন দাধু ইহার যশ:-সৌরভে স্বর্যান্থিত হইয়া বিষপ্রশ্নোগ দ্বারা ইহার জীবন-সংহার করে। মৃত্যুর পর ইহার দেহ তত্রতা নরেন্দ্র-স্বোব্রের উত্তর্বদিকস্থ একটী উচ্চান্মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। পুরীষাত্রীমাত্রেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

## বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কয়েকটী উক্তি।

সাধুসঙ্গ ধর্মসাধনের একটা প্রধান অঙ্গ জানিবে।

যতদিন কাম ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে।
মনে উদয় হইলেই অপরাধ হয় না। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের
চেষ্ঠা করি, তবে পাপ হয় না। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দে যোগ

দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

ধর্ম অধর্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে হয়। মনুষ্য-সমাজ যাহা পাপপুণ্য স্থির করিয়াছে, ভগবান্ তাহা দারা বিচার করেন না। তিনি মানুষের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

নামই ঔষধ—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অন্ন সময়ের জন্মও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগিলেও ঔষধ গেলার মতন করিলে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হইলে তাহার ঔষধ নামই। যথন পিত্তরোগে মুথ তিক্ত হয়, তথন মিশ্রিও তিক্ত লাগে। ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি। থাইতে থাইতে মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে থাকে।

দানের কথা—যে সর্বাদা যাক্রা করে, সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। যে খোসামোদ করে, সে দানের পাত্র নহে। ভয়, সেহ, লজ্জা, মান, বংশ-মর্যাদা, প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা-জনিত দান প্রকৃত দান নহে। স্বর্গকামনা, পাপমোচন ও পরকালের জন্ত সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে দান করিলে, তাহা দান শব্দে বাচা নহে। যেমন পিপাসা পাইলে অতি ব্যগ্রতার সহিত লোকে জল পান করে, সেইরূপ প্রকৃত দাতা দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে ব্যস্ত হইয়া পিউনে, দিতে কুটিত হন না। দান করিলে আনন্দের দীমা থাকে না।

প্রশ্ন। অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে? উত্তর। মদনাতুর।

প্রঃ। বীর হইতেও বীর কে ? উঃ। কাম-বাণে ব্যথিত নয় ৰে।

প্র:। বিষ হইতেও বিষ কি ? উ:। বিষয়-সম্পত্তি।

প্র:। অলঙ্কার অপেক্ষা অলঙ্কার কি ? উ:। সংস্বভাব।

প্রঃ। সকলের প্রিয় কে ? উঃ। বিনয়ী।

| ~~~~    | ~~ <b>~</b> ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ | AND OF A CALL STORE STATE AND A STATE OF THE | Samo a |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| প্রশ্ন। | পশু কে ?                                         | উত্তর। মূর্থ যে।                             |        |
| প্রঃ।   | কাহার কাহার সহিত                                 | উ:। মূর্থ, পাপী, খল ও নীচ                    | উঃ।    |
| •       | একত্র বাস করিবে না ?                             | ব্যক্তির <b>স</b> হিত।                       |        |
| প্রঃ।   | কি ত্যাগ করিলে স্থথ হয় ?                        | উঃ। স্ত্ৰীজাতিকে।                            | উः।    |
| প্রঃ।   | মিত্র হইয়াও শক্ত কে ?                           | উ°। পুত্ত-পরিবারাদি।                         | छे.।   |
| প্রঃ।   | বিহাতের ভাায় চঞ্চল কি ?                         | উঃ। ধন, যৌবন, জীবন।                          | উঃ।    |
| প্রঃ।   | অহনিশ কি চিন্তা করিবে ?                          | উঃ। আস্মোনতি।                                | উः ।   |
| প্রঃ।   | দর্বদা অন্ধকার কোথায় ?                          | উঃ। মূর্থের মনোমধ্যে।                        | उँ३ ।  |
| প্রঃ।   | বৃথা সময় যায় কথন ?                             | উঃ। নিদায় যতক্ষণ। '                         | উঃ ।   |
| প্রঃ।   | সর্বাদা অস্কুস্থ কে ?                            | উঃ। ঋণ-গ্ৰস্ত যে।                            | উঃ।    |
| প্রঃ।   | চোরা বাণ কি ?                                    | উঃ। থলের স্বভাব।                             | উঃ।    |
| প্রঃ।   | মূর্থ কে ?                                       | উঃ। সদসৎ-বিবেচনা-শৃন্ত যে।                   | উঃ।    |
| প্র:।   | সর্বনা অস্থাী কে ?                               | উঃ। পরাধীন।                                  | उः ।   |
| প্রঃ।   | উপকারী কে ?                                      | উ:। यथार्थवानी।                              | उः ।   |
| প্রঃ।   | অপকারী কে ?                                      | উঃ। চাটুকার।                                 | উः ।   |
| প্রঃ।   | ছংখী কে ?                                        | উঃ। বিষয়ান্তরক্ত।                           | উः ।   |
| প্রঃ।   | সংসারে ধন্ত কে ?                                 | উঃ। পরোপকারী।                                | উঃ।    |
| প্রঃ।   | <b>দরিদ্র কে</b> ?                               | ্উঃ। আশার অবধি নাই যার।                      | , उः । |
| প্রঃ।   | শ্ৰীমান্ কে ?                                    | উঃ। সকল কার্য্যেই <b>সম্ভোষ যার</b>          | উঃ।    |
| প্রঃ।   | শত্ত কে ?                                        | উঃ । আপনার ইন্দ্রি-সমূহ।                     | উঃ :   |
| প্রঃ।   | মিত্র কে ?                                       | উঃ। বশীভূত ইন্দ্রিয়।                        | উঃ ।   |
| প্রঃ।   | মৃত্যু কি ?                                      | উঃ। আপনার অকীর্ত্তি।                         | উঃ।    |
| প্রঃ।   | কৰ্ণ-হীন কে ?                                    | উঃ। হিতবাক্য না শোনে যে।                     | উঃ।    |
| প্রঃ।   | বন্ধু কে ?                                       | উ:। বিপদে সহায় যে।                          | উः ।   |
|         |                                                  |                                              |        |

## व्याडेनहाम ।

বাঙ্গালাদেশে কর্ত্তাভালা নামে যে একটা ধর্ম-সম্প্রদায় আছে, এই আউলচাঁদই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। যাহার দৈবশক্তি আছে, পারসী ভাষায় তাহাকে আউলিয়া বলে—এই আউলিয়া শব্দ হইতেই আউলচাঁদ নাম হইয়াছে। <u>আউল্টা</u>দ কোথায়, কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, এ পর্যান্ত কেইই তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী উলাগ্রামে, মহাদেব দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। মহাদেব জাতিতে বারুই ছিল। পর্ণক্ষেত্র নির্মাণ ও পান বিক্রয়ই তাহার জাতীয় ব্যবসায় ছিল। ইহা ব্যতীত সে কৃষিকর্মও করিত। ১৬১৬ শকের ১লা ফাল্পন শুক্রবার বেলা আন্দাজ তিন টার সময়ে সে পান বিক্রয় করিবার জন্ত আপনার পানের বরজ হইতে পান আনিতে যাইতেছিল। মহাদেব বরজের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একটা বালকের করণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পায়। এ লোকালয়বিহীন স্থানে কাহার ছেলে কাঁদিতেছে, তাহা দেখিবার জন্ত ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে ক্রমণঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে শুনিল যে, তাহারই বরজের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে। মহাদেব বরজ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, একটা অস্টমবর্ষীয় স্থা বালক পর্ণশ্রেণীর আলবালে বিসিয়া কাঁদিতেছে। মহাদেব ঐ বালকের নিকটে গিয়া তাহাকে সাস্থনা করিয়া, তাহার বাড়ী কোথা, পিতার নাম কি, এখানে তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা, কি রক্ষমে সে বরজের মধ্যে আসিল, এখানে বিসয়া কাঁদিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু সকল

প্রশ্নেরই ঐ এক উত্তর পাইল,—"আমি কিছুই জানি না।" মহাদেব তথন তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া সেই অজ্ঞাতকুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালককে গৃহে আনিল। মহাদেবের কোন সস্তানসস্ততি ছিল না; স্বতরাং সে ঐ বালককে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিল। বালকের নির্মাল ও স্থানী চেহারা দেখিয়া মহাদেবের স্ত্রী উহার নাম পূর্ণচক্র রাখে।

মহাদেব পূর্ণচক্রকে প্রাপ্ত হইয়া তৎপরদিবস তাহাকে গো-চারণের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়। পরে বয়োর্দ্ধির সহিত তাহাকে রুষিকার্য্য ও গৃহস্থের অন্তান্ত কার্য্যসকল করিতে হইত। মহাদেবের স্বভাব অত্যস্ত কক্ষা ছিল, সামান্ত বিষয়ের ক্রটী হইলে সে ক্রোধে অধীর হইয়া, পূর্ণচক্রকে অযথা গালাগালি করিত, এবং প্রহার করিতেও বাকী রাখিত. না। পূর্ণচক্র মহাদেবের সকল কার্য্য স্কচাকরপে সম্পন্ন করিয়া যে সময়টুকু পাইত, তাহা ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিত।

মহাদেবের বাটার সন্নিকটে হরিহর বণিক নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। হরিহর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার বাটাতে প্রত্যহ স্থমধুর হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধীয় বিবিধ শান্তের আলো-চনা হইত। পূর্ণচক্ত ক্রমে তথায় গমন করিতে আরম্ভ করিল। করেক বৎসরকাল তথায় গমনাগমন করিয়া পূর্ণচক্ত ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপে দখল করিয়া ফেলিল। তাহার নির্মাল স্বভাব, বৃদ্ধির প্রাথব্য ও এত অল্প বয়সে সর্ক্ষবিষয়ে অসাধারণ পার-দর্শিতা দর্শনে সকলেই চমৎক্ষত হইয়াছিল; কিন্তু নির্ব্বোধ মহাদেবের তাহা অসহ্থ হইয়া উঠিল। সে গৃহসংসারে কার্য্য না করিয়া বৃথা সময় নম্ভ করিতেছে, এই ভাবিয়া মহাদেব পূর্ণচক্তকে হরিহরের বাটাতে যাইতে নিষেধ করিয়া দেয়। থাইবার ক্লেশ, পরিবার ক্লেশ, অথবা অক্স কোন প্রকার ক্লেশ হইলেও সে তাহা সহু করিতে পারিত, কিন্তু ধর্মা-লোচনার ব্যাঘাতজনিত বর্তুমান ক্লেশ তাহার একান্ত অসহু হইয়া উঠিল। ক্রমে সে মর্ম্মণীড়ায় ব্যথিত ও কাতর হইয়া মহাদেবের আশ্রয় পরিত্যাগ করাই সর্ব্ধতোভাবে শ্রেয়ন্ত্রর বলিয়া বোধ করিল। অব-শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেবের আলয় পরিত্যাগ করিয়া হরিহরের আশ্রয়গ্রহণ করিল।

উভয়ে পরম্পর মিলিত হইয়া হ্বথে কালাতিপাত করিবার কিছু
দিবস পরে হরিহর পূর্ণচক্রকে গার্হস্তাধর্ম অবলম্বন করিতে বলেন।
পূর্ণচক্র তাহাতে অমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "গার্হস্তাধর্ম পরিগ্রহ
করিয়া, সতত সাধনকণ্টক পুত্রকলত্রাদিতে পরিবৃত্ত থাকিয়া ও তাহাদিগের হ্বথ-সচ্ছন্দতার জন্ম আয়য়্বথ বিসর্জ্জন ও ন্যান্সায় বিচার
পরিহারপূর্বক, নানাপ্রকার দ্বণিত বৃত্তি ও ব্যবসা অবলম্বন করতঃ
নিয়ত বিভৃষিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া
যে ব্যক্তি ভোগবাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে না পারিল, তবে তাহার
জীবনধারণ বিভৃষনামান্ত্রী"

১৬২০ শকের চৈত্রমাসে, পূর্ণচন্দ্র হরিহরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধ্যা গ্রহণে একাগ্রচিত্ত হইয়া কুলিয়াগ্রামে আগমন করেন। কুলিয়াগ্রাম শাস্তিপুরের অতি নিকটে, রাটা শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের আদিম বাসস্থান; স্ক্রিথ্যাত ফুলিয়ামেল এই গ্রামের নামান্ত্রসারেই হইয়াছে। এই স্থানেই শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়শিষ্য হরিদাসের পাট আজও বিভ্যমান আছে। ১২৬৭ সালে ফুলিয়া ও বেলগড়িয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বের প্রাভূত্তাব হওয়ায়, অনেকে অকালে কালকবলে পতিত হয়। সেই অবধি ফুলিয়া একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে বছসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্কবের বাস ছিল এবং অধিকাংশ অধিবাসী সতত ধর্মালোচনায় তৎপর থাকিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করি-তেন। পূর্ণচন্দ্র এই স্থানে আসিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি বলরাম দাসের নিকটে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ও আউলচাঁদ নামে অভিহিত হন

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি প্রায় দেড় বংসরকাল ঐ গ্রামে অবস্থিতি করেন। তাঁহার গুরু বলরাম দাসের পূর্বদেশে কতকগুলি শিষ্য ছিল। একদা শিষ্যালয়ে গমনকালে তিনি তাঁহার নৃতন শিষ্য আউলচাঁদকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। আউলচাঁদ গুরুর সহিত আর প্রত্যাগমন না করিয়া তীর্থপর্যাটনের জন্ম গমন করেন।

তীর্থপর্যাটনে প্রবৃত্ত হইয়া আউলচাদ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করেন, পরে বজরা \* গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ সময়ে তিনি প্রত্যহ প্রত্যুবে ভিক্ষায় গমন করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন ও ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে যৎকিঞ্চিৎ রাথিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দীন, ছংখী ও আতুরদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার এই সাধুতা ও পরোপকারপ্রিয়তা দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্থিত হইত। বজরাবাসীরা তাঁহাকে দিন দিন চিনিতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়া ছংখী ছংখ ভুলিয়া যাইত, পতিপুত্রহীনা অভাগিনীর অবসর প্রাণে যেন সঞ্জীবনী-স্থা ঢালিয়া দিত, গ্রামবাসিগণ ক্রমে তাঁহার আশ্রমে আসিতে লাগিল। তাঁহার সারগর্ভ কথামালা শ্রবণ করিয়া বিভ্রাস্ত মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে হরিনামের স্রোতে নির্জীব ও নিরানন্দ বজরাগ্রাম জাগিয়া উঠিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আউলচাঁদ দৈবশক্তি-বলে অব্ধের চক্ষু, খঞ্জের পদ এবং ছ্রারোগ্যবাধিগ্রস্তকে অচিরাৎ আরোগ্য করিতে

বজরা গ্রাম কোথায়, তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান দ্বারা বুঝা যায়
 বে, উহা কাচড়াপাড়ায় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইবে।

পারিতেন। ঐ সময়ে যে গান বাঁধা হইয়াছিল, এন্থলে তাহার একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এ ভাবের মামুষ কোথা হ'তে এলো ?
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুথে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
জয়কতা বলি, বাহু তুলি, কর্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥"

. এই সময়ে তাঁহার অনেকগুলি শিষা হইয়াছিল, তন্মধ্যে হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচু মুচি, রুফ্ডদাস, বিষ্ণু-দাস, খ্যামচাদ, লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি বাইশজন ব্যক্তি প্রধান শিষ্য ছিলেন। রামশরণ শূল ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়ায় ইহার শিষ্যত্বপদ গ্রহণ করেন।

বামশরণ সন্দোপ জাতীয় একজন সামান্ত গৃহস্থ। চাকদহের সন্নিকট জগদীশপুর নামক গ্রামে ইহার পূর্বপুক্ষদিগের বাস ছিল। ইহার পিতা নন্দলাল জগপুরগ্রামের শিশু ঘোষের কন্তা গৌরীর সহিত রামশরণের বিবাহ দেন। গৌরীর গর্ভে রামশরণের ছইটী কন্তা হয়। ছইটী কন্তাই জন্মগ্রহণের পরদিবস মৃত্যুমুথে পতিত হওয়ায়, তিনি স্বেচ্ছায় গোবিন্দপুর গ্রামের গোবিন্দ ঘোষের কন্তা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে তাঁহার রামছলাল নামক একটী পুত্র জন্মে। রামশরণ কোন আত্মীয়ের সাহায্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভবনপুরের থাঁ বংশোদ্ভব রাজাদিগের রায় রাইয়া পদ্মলোচন রায় বাহাছরের বাটীতে অতিথিসেবার তত্ত্বাবধায়কের পদলাভ করেন। তিনি এই কার্য্যে স্বীয় প্রভুকে সন্তর্গ্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর রায়বাহাছর রামশরণকে উথরা পরগণায় একটী মহালের নায়েবীপদ দেন। এই মহালে রামশরণ আউলাচাদের সাক্ষাৎলাভ করেন। রামশরণ শ্লব্যাধিগ্রস্ত

ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি এই ব্যাধির যন্ত্রণায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদা তাঁহার কাছারীতে আউলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে রামশরণ শূল-বেদনায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন। রামশরণের অবস্থা দেখিয়া আউলচাঁদ তাঁহার ভৃত্য ও পরিবার-বর্গের নিকটে এরপ ফুর্দশা ও মৃচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভৃত্যদিগের মুখে রামশরণের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি আপন কমগুলু হইতে কিছু জল লইয়া তাঁহার চক্ষে ও মুখে দেন। ইহার অল্লক্ষণ পরেই রামশরণ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন। সেই অবধি রামশরণ ইহাকে গুরু বিলিয়া ভক্তি করিতেন। এই রামশরণের দ্বারাই আউলচাঁদের মত প্রচারিত হয়।

আউলচাঁদের মৃত্যুঘটনা অতি আশ্চর্যাজনক। ১৬৯১ শকের বৈশাথ মাসে দিবাবসানে বোয়ালিয়া গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক দিবস বোয়ালিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রুঞ্চদাসের অস্তিমকাল উপস্থিত, সে কেবল গুরুদর্শন-আশাতেই বাঁচিয়া আছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আউলচাঁদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা জনকতক আমার সঙ্গে আইস, আমারও আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। বোয়ালিয়া হইতে আমি আর প্রত্যাগমন করিতে. পারিব না," এই কথা বলিয়া তিনি থেলাত ও কন্থা গাত্রে দিয়া কয়েকজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে বোয়ালিয়া গমন করেন। তিনি বোয়ালিয়া পৌছিয়াই জ্বরাক্রাস্ত হইয়া যে শ্যায় শ্যন করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না। আউলচাঁদ যথন ব্রিলেন, তাঁহার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তথন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমায় বহিঃপ্রাঙ্গণের তুলসীতলে লইয়া চল, আর তোমরা সকলে উচ্চৈঃশবে স্থধাময় হরিনাম সঞ্জীর্ত্তন কর." শিষ্যেরা তাহাই করিল। হরিনাম শুনিতে গুনিতে ও জড়িত-

কণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তক্তচূড়ামণি আউলচাঁদের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

আউলচাঁদ দেহরক্ষা করিলে, শোকাকুল শিষামণ্ডলী তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া পরারি গ্রামে লইয়া যাইয়া সমাধি দেন এবং তাঁহার গাত্রের কাঁথাথানি বোলিয়াগ্রামে প্রোথিত করা হয়। আবার কেহ বলেন যে, তাহা নহে; জীবিতাবস্থায় প্রভু তাঁহার জীর্ণ কাঁথাথানি রামশরণ পালকে দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কাঁথা আজও উহাদিগের গৃহে বর্তুমান আছে।

রামশরণ পাল গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রভ্র সমাধিকার্য্য শেষ হইলে, তিনি নিজ গ্রামে ঘোষপাড়ায় আসিয়া অন্তান্ত শিষ্য ও বৈষ্ণন্দিক আমন্ত্রণপূর্ব্বক একটা মহোৎসব করেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের একমাত্র চালক হন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সমগ্র আউলভক্তেরা একত্রিত ও একমত হইয়া তদীয় বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র পালকে সমস্ত ভারার্পন করেন। ইহার লোকাস্তরের পর ইহার পুত্র হরিদাস পাল ও ভাতুপুত্র রসিকচন্দ্র পাল মহাশয়েরা সম্প্রদায়ের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রামশরণের সহধর্মিণী সাতিশন্ন পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহাকে মাতৃসন্থোধন করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকিত। সতী-মার সতীত্ব-গৌরব, আজও বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্বে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আউলচাদ নবাগত শিষ্যাদিগকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিয়া, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন, তৎপরে কয়েকটী সত্রপদেশ দিতেন।

তিনি বলিতেন;—"একমাত্র পরম চৈতগ্রস্বরূপ ভগবান্ শ্রীক্তঞ্জের ভজনা করিবে; অথচ অস্থাগ্র দেবতাদিগকে নিন্দা করিবে না। মন্ত্র- ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি এই ব্যাধির যন্ত্রণায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদা তাঁহার কাছারীতে আউলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে রামশরণ শূল-বেদনায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন। রামশরণের অবস্থা দেখিয়া আউলচাঁদ তাঁহার ভৃত্য ও পরিবার-বর্গের নিকটে এরূপ হর্দশা ও মৃচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভৃত্যদিগের মুখে রামশরণের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি আপন কমগুলু হইতে কিছু জল লইয়া তাঁহার চক্ষেও মুখে দেন। ইহার অল্লক্ষণ পরেই রামশরণ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন। সেই অবধি রামশরণ ইহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন। এই রামশরণের ঘারাই আউলচাঁদের মত প্রচারিত হয়।

আউলটাদের মৃত্যুঘটনা অতি আশ্চর্যাজনক। ১৬৯১ শকের বৈশাথ মাসে দিবাবসানে বোয়ালিয়া গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক দিবস বোয়ালিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রুঞ্চদাসের অন্তিমকাল উপস্থিত, সে কেবল গুরুদর্শন-আশাতেই বাঁচিয়া আছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আউলটাদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা জনকতক আমার সঙ্গে আইস, আমারও আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। বোয়ালিয়া হইতে আমি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিব না," এই কথা বলিয়া তিনি থেলাত ও কছা গাত্রে দিয়া কয়েকজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে বোয়ালিয়া গমন করেলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না। আউলটাদ যথন বুঝিলেন, তাহার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তথন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমায় বহিঃপ্রাঙ্গণের তুলসীতলে লইয়া চল, আর তোমরা সকলে উচৈঃস্বরে স্থধাময় হরিনাম সঞ্চীর্ভন কর," শিষ্যেরা তাহাই করিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও জড়িত-

কঠে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তক্তচূড়ামণি আউলচাঁদের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

আউলচাঁদ দেহরক্ষা করিলে, শোকাকুল শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া পরারি গ্রামে লইয়া যাইয়া সমাধি দেন এবং তাঁহার গাত্রের কাঁথাথানি বোলিয়াগ্রামে প্রোথিত করা হয়। আবার কেহ বলেন যে, তাহা নহে; জীবিতাবস্থায় প্রভূ তাঁহার জীর্ণ কাঁথাথানি রামশরণ পালকে দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কাঁথা আজও উহাদিগের গৃহে বর্তুমান আছে।

রামশরণ পাল গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রভুর সমাধিকার্য্য শেষ হইলে, তিনি নিজ গ্রামে ঘোষপাড়ায় আসিয়া অন্তান্ত শিষ্য ও বৈষ্ণবদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক একটা মহোৎসব করেন এবং ঐ সম্প্রাদায়ের একমাত্র চালক হন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সমগ্র আউলভক্তেরা একত্রিত ও একমত হইয়া তদীয় বংশধর ঈশ্বরচক্র পালকে সমস্ত ভারার্পণ করেন। ইহার লোকাস্তরের পর ইহার পুত্র হরিদাস পাল ও ভাতৃপুত্র রসিকচক্র পাল মহাশয়েরা সম্প্রাদায়ের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রামশরণের সহধর্মিণী সাতিশয় পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকিত। সতী-মার সতীত্ব-গৌরব, আজও বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্তে দেদীপ্যমান বহিয়াছে।

আউলচাদ নবাগত শিষ্যাদিগকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিয়া, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন, তৎপরে কয়েকটা সত্রপদেশ দিতেন।

তিনি বলিতেন;—"একমাত্র পরম চৈতগ্রস্থরূপ ভগবান্ শ্রীক্তঞ্জের ভজনা করিবে; অথচ অস্থাগ্র দেবতাদিগকে নিদ্দা করিবে না। মন্ত্র- দাতা গুরুকে মন্ত্র্যাঞ্জান করিবে না, এবং তাঁহাকে প্রত্যহ মানদে গুপ্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে। উদয় ও অস্ত গমন সময়ে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে। কায়মনে অথিতির সেবা শুক্রাষা করিবে। নিয়ত আত্মোদ্ধারের অদিতীয় উপায় স্বরূপ হরিনাম ও সংকর্মো তৎপর রহিবে। মন্ত্র্যামাত্রকেই আপন সহোদরের স্থায় দেখিবে। সর্ক্সানে ও সকল সময়ে, সংকথা ও বৈশুবধন্মের গুণকীর্ত্তন প্রভৃতির আলোচনা করিবে। প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে, তুলদীতলম্থ পবিত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া দেহ শুদ্ধ করিবে এবং সকল জাতি নিরামিয় অন্ন ভক্ষণ করিবে। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধায় কোনও কথা কাহাকেও বলিবে না; ও সত্যতে তৎপর থাকিয়া গুরু সত্য এবং বিপদ মিথাা, ইহাই দৃঢ় প্রত্যেয় করিবে।"

যে দশটা কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা এই,—

কায়-কশ্ম তিনটা---পরস্থীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পর-পীডনকরণ।

মনঃ-কর্ম তিনটী-পরদ্রব্যহরণের ইচ্ছা, পরহত্যাকরণের ইচ্ছা ও পরস্ত্রীগমণের ইচ্ছা।

বাক্য-কর্ম্ম চারিটী—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ-ভাষণ।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ইহার। শিষ্যকে প্রথমে "গুরুসতা" এই মন্ত্র প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের ভক্তি প্রগাঢ় হইলে সমস্ত মন্ত্র উপদেশ দেন, বর্থা—

"কন্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার স্থথে চলি-ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, লোহাই মহাপ্রভু।"

আজও প্রতি বংসর ফাল্পন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটী করিয়া উৎসব হইয়া থাকে।

#### রঘুনাথ দাস।

মহাপ্রভু চৈত্তুদেব যে সময়ে বঙ্গে হরিভক্তি বিশাইতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক হুই বক্তি গোড়ের নবাবের নিকট হইতে সপ্তগ্রাম পত্তনি লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম বাণিজ্য প্রধান নগরী ছিল। চতুর্দ্দ শতান্দীতে দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি হোসেন শাহা বাঙ্গালার তদানীস্তন রাজধানী, গৌড নগরের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমদ্রপ-সনাতন ইহার উজীর ছিলেন। উহার পত্তনি লইবার সময় শ্রীরূপের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট মাজীবনকাল ক্লুভক্ততা-পাশে বদ্ধ ছিলেন। এরপ কথিত আছে যে. ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কুড়ি লক্ষ টাকা আদায় হইত। উহার মধ্যে গোড়ের নবাব বার লক্ষ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, বক্রী আট লক্ষ টাকা উহারা লাভ করিতেন। চারি পাঁচ শত বংসর পুর্বের বাংসরিক আট লক্ষ টাকা আয়, বর্ত্তমান কালের তুলনায় যে এক কোটী টাকা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এত টাকার মালিক হইয়াও ইনি সৎ স্বভাব, সরল প্রকৃতি ও ধর্মামুরাগী ছিলে। ইহাদের অর্থের অধিকাংশই সংকার্য্যে ব্যয় হইত। দোল-হুর্গোৎসন, পূজাপার্ব্বণাদির তো কথাই নাই; ইহা ব্যতীত দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতি বহুবিধ সংকার্য্য অমুষ্ঠিত হইত। ইহাদের সভা এখনকার মত তোষামোদকারীদিগের পরিবর্ত্তে, বিষ্ণুভক্ত এবং ভাগবতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর দারা পূর্ণ থাকিত।

হিরণাদাস ও গোবর্দ্ধন দাস ছই সহোদর। হিরণা জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন দাসের ঔরদে ১৪১৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বংসর বয়সে ইহার বিভারম্ভ হয় ও বিদ্যাশিক্ষার জন্ম প্রথম বর্ষ হইতে তিনি গুরুগুহে গমন করেন।

চাঁদপুর নামক একটা পল্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ইহাদের কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্যা ঐ পল্লীতে বাস করিতেন। বালক রঘুনাথ ঐ কুল-পুরোহিতের নিকটেই বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইতেন। রঘুনাথের বয়স যথন দাদশ বংসর, সেই সময়ে হরিদাস নামক একজন যবন হিন্দুধর্মের হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করায় এবং উহ' জপ ও উহাতে উন্মত্ত হয়য়য়, য়র্কৃত্ত জমিদারের অত্যাচারে ও কাজির প্রহারে উৎপীড়িত হয়য়া উক্ত বলরাম আচার্যোর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদাস, আচার্য্য মহাশরের আশ্রয় পাইয়া নির্কিয়ে হরিনাম সাধনা করিতে লাগিলেন। হরিদাস, হরিনাম-রসে মাতোয়ারা হয়য়া, ভাবাবেশে উন্মত্তের ভায় নৃত্য করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিত।

আচার্য্য মহাশরের গৃহে যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতে যাইত, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হরিদাসকে পাগল মনে করিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা, কাদা, গোবর প্রভৃতি দিত, এবং পাগল পাগল, বলিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বালক রঘুনাথ প্রতাহ ভক্তমুথে পরিত্রাণ পদ হরিনাম শ্রবণ করায় তাঁহার হদয়ে একটা ন্তন ভাবের উদয় হয়। লেখাপড়ায় রঘুনাথের আর তেমন যত্ন রহিল না, তিনি আচার্য্য মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে হরিদাসের নিকটে গিয়া ওাঁহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন ও নামগানে যোগদান করিতেন। গোবর্দ্ধন দাসের স্কৃত্বদর্বর্গ ত আত্মীয়স্কলনের। রঘুনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে বলাবলি করিত, "এই ভণ্ড মুদলমানটা একটা ভদ্রলোকের একমাত্র বংশের

তিলক ছেলেটিকে পাগল করিতেছে।" ক্রমে উহাদিগের উৎপীড়নে হরিদাস সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন।

হরিদাস সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু ভাহাতে বযুনাথের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি বয়োর্দ্ধি সহকারে অস্তাস্থ কার্য্যের স্থায় ধর্মালোচনাতেও সময় কাটাইতেন। বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক স্থাবিলাসের প্রতি ইহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। স্থান্দর পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি, স্থাসেব্য বস্তু, স্থাস্থাছ থাতা, চাটুকার-দিগের তোষামোদ, দাসদাসীদিগের সেবা ইত্যাদি ধনী সস্তানের যাহা কিছু আসন্তির বিষয়, ইনি সে সমস্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যে পরম স্থাসন্তোগ করিতেন।

যে সময়ে চৈতভাদেব শান্তিপুরে ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথ তথায়
উপস্থিত থাকিয়া সাধুসহবাসে কাল্যাপন করিতেন এবং মনে মনে বলিতেন, "হে দয়ায়য় হরি! আমি কি রকমে এই সংসার-কারাগার হইতে
মুক্ত হইয়া আজীবনকাল সাধুসহবাসে জীবন কাটাইতে পারিব ?
মহাপ্রভু চৈতভাদেব রঘুনাথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শান্তিপুর
পরিত্যাগ করিবার সময়ে রঘুনাথকে এই উপদেশ দিয়া যান যে,—

"লোকে একবারে ভবসিদ্ধু পার হইতে পারে না। বৈরাগ্য অতি
পবিত্র বস্তু, ইহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিতে হয়। পরকে দেখাইবার
জন্ম যে ব্যক্তি বৈরাগ্যভাব ধারণ করে, তাহার সেই বাহ্যভাবে
সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হয়। যে সাধক বাহিরে বিষয়ভোগ করিয়া অন্তরে
সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আচরণ করে, সেই যথার্থ বৈরাগী। বৎস, তুমি এখন
গৃহে প্রমন করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ কর, অন্তরে প্রকৃত নিষ্ঠা
রক্ষা করিয়া বাহিরে লোকের সহিত রীতিমত লোকিক ব্যবহার কর।
ইহাই ধর্মান্থরাগীর প্রকৃত লক্ষণ। তুমি এই যত কার্য্য করিলে ঈশ্বর

উপায় করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার আর নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেকে করিয়া লইতে হয় না। তুমি তাঁহার চরণে মন সমর্থণ করিয়া নিশ্চিস্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

রঘুনাথ, চৈতন্তদেবের নিকট হইতে গূঢ় স্নেহপূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মাজ্ঞা প্রতিপালনে বত্রবান হইলেন। ইনি গুহে আসিয়া বিষয়কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। রঘুনাথ, পিতা ও পিতৃব্যের পরিশ্রমের কার্য্য-সকলের ভারগ্রহণ করিয়া, কিছুকাল প্রম স্থথে অতিবাহিত করেন। এক দিবস রঘুনাথ শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে পাণিহাটী গ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা শুনিবামাত্র রঘুনাথ তথায় যাইবার জন্ম পিতার মত প্রার্থনা করেন। গোবৰ্দ্ধন মত দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রণাধিক সন্তানকে ভক্তদলে মিশিতে বারণ করিলেন। সহধর্মিণীর উত্তরে গোবর্দ্ধন দাস ব্লিলেন, "পুত্রের যথন ধর্মা-গত-প্রাণ, তথন একাদিক্রমে সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাখাও উচিত নহে, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া বরং আরও অনিষ্ঠ বটিতে পাবে।" গোবদ্ধন সহধর্মিণীকে এইরূপ বুঝাইয়া উভয়ে রঘু-নাথকে পাণিহাটী গ্রামে যাইতে আদেশ করেন। মাতাপিতার আদেশ পাইয়া রঘুনাথ নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হন। রঘুনাথ নিতাইএর পদে প্রণাম করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে বলেন, "প্রভু আমি অতি নরাধম, আমার মনে চৈত্রুদেবের পাদপদ্মলাভের বাসনা কেন যে উদিত হইয়াছে. তাহা বলিতে পারি না। আমি নিজ চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিফল হইয়া আপনার খ্রীচরণ ভরদা করিতেছি, আপনার ব্লুপা ব্যতিরেকে আমার খ্রীচৈতন্ত লাভের আশা নাই। আপনি একবার এই অধ্যের মন্তকে পদার্পন করিয়া আশীবাদ করিলে আমি নিশ্চিস্ত হইতে পারি।"

নিত্যানন্দ রঘুনাথের এই প্রকার কাতর বৈরাগ্যোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখ, ইহার বাদ-শাহের তুলা ক্ষমতা, কুবেরের তুলা ধন, ইন্দ্রের তুলা ঐর্থা! ফাহার কিছুমাত্র পাইবার জন্ম শত শত লোক ইহ-পরকাল বিশ্বত হইয়া কতই না দ্বণিত কার্য্য করে; আর ইনি সেই সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই অতুল ঐর্থ্য ইহাকে কিছুমাত্র স্থথ দিতে পারিতেছে না। রঘুনাথ! আমরা সকলেই আশার্কাদ করিতেছি, তুমি তোমার চিরবাঞ্ছিত বস্তু শীঘ্রই প্রাপ্ত হও।"

রঘুনীথ ভক্তগণের আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উৎকট ব্রত অবলম্বন করিয়া নাম-জপের দ্বারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরকাল এইয়প অতিবাহিত হইবার পর একদিন তিনি অর্দ্ধ রাত্রে অতুল ঐশ্বর্যা, লক্ষ্মীসমা ভার্যা, ম্বর্গাদপি গরীয়নী জননীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়া, আকাশ অপেক্ষাও মহোচ্চ পিতৃদেবকে নিরাশ-সাগরে ভুবাইয়া, আপনার অভিলম্বিত দ্রব্যলাভের আশায় শ্রীক্ষেত্রাভিম্থে গমন করেন। রঘুনাথ বহুকষ্টে, বহু পরিশ্রমে, অনাহারে ও অনিদ্রায় কয়েক দিবস পথ চলিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন। পরে চৈত্রভাদের হইতে একে একে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিলে সকলেই প্রোদ্রভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

রঘুনাথ পথে কি প্রকার কইভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, চৈতভাদেব তাহা জানিতে পারিয়া আপনার পরিচারক গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেথ, রঘুনাথ পথে অত্যন্ত কই পাইয়াছে, অনেক উপবাস করিয়াছে, তুমি কিছুদিন ইহার প্রতি দৃষ্টি রাথিও।" সেই সঙ্গে রঘুনাথকেও বলিলেন, "তুমি সমুদ্রে স্নান করিয়া এইখানে আসিয়া ভোজন করিও।" রঘুনাথ সান ও দেবদর্শনাদিক্রিয়া স্থাপন করিয়া গোবিন্দের

নিকট আদিলে গোবিন্দ গুরুর ভোজ্যাবশিষ্ট পাত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভক্ত বৈঞ্চবদিগের নিকট প্রসাদার অপেক্ষা অমূল্য বস্তু আর নাই, যে রঘু গৌরাঙ্গের দর্শনলালসায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার প্রসাদার ভোজনের অধিকারী হইলেন।

রঘুনাথ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন গুরুর প্রসাদ ভোজন করিবার পর মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন যে, "মহাপ্রসাদ আহারের জন্ম নয়, আত্মার পরিত্রাণার্থ গ্রহণ করা উচিত। তবে আমি কি করিতেছি। দেহের পুষ্টি হেতু এই পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার করিলে নিশ্চয় আমি অধিকতর অপরাধী হইব: অতএব এরপ করা আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত নয়।" এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া, তিনি ষষ্ঠ দিবদে সমুদ্রে স্নানান্তে শুরুদেবকে প্রণাম করিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। তথায় তিনি সমস্ত দিবদ মন্দিরের ছারে দাঁড়াইয়া নামসাধন করিয়া সন্ধ্যার পর কুটীরে প্রত্যাগমন সময়ে দোকান হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগি-েলন। এদিকে গোবিন্দ, রঘুনাথ আর প্রসাদ পাইতে আইসেন নাই দেখিয়া, তাঁহার তত্ত্ব লইল এবং যথাযথ সমস্ত গোরাঙ্গকে নিবেদন করিল। গোবিন্দের মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া চৈত্তুদেবের আর আহলাদের সীমা রহিল না। একজন অতুল ঐশ্বর্যোর অধিপতি সমস্ত দিবস দেব-মন্দিরের দারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া নামসাধনা করিতেছেন নিজের আহারের জন্ম কোন চেষ্টা নাই, সামান্ম ভিক্ষান্নে আপনাকে কুতার্থ মনে করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অতুলনীয় বৈরাগ্যের দৃষ্টাস্ত আর কোথায় গ

কয়েকদিবস পরে রঘুনাথ, মন্দির-দারে ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান থাকা উচিত নয়, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ রীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং মথাকালে অন্নছত্রে যাইয়া, ভিক্ষার তাজন করিয়া দেহরকা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া বুঝিলেন, ভিক্ষা করিয়া ভোজন করাও তাঁহার অন্তায়, অগত্যা তাহাও পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদার-বিক্রেতাদের পরিত্যক্ত অরভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিক্রীত অর পচিয়া যাইলে যথন তাহারা পয়ঃপ্রণালী মধ্যে ফেলিয়া দিত, রঘুনাথ সেই অর ধৌত করিয়া ভোজন করিতেন। রঘুর কোন কার্যাই গৌরাঙ্গের মগোচর থাকিত না। যেদিন তিনি শুনিলেন, রঘু নব প্রসাদ ভোজনের আয়োজন করিতেছেন, সে দিন তিনি আর কিছুতেই আপন কুটীরে স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমের ভরে দৌজিয়া আসিয়া দেথেন, রঘু গদাদাঁচিত্তে উক্ত অর ভোজন করিতেছেন। গৌরাঙ্গ রঘুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রঘু! তুমি এমন বস্তু থাও, আর আমাকে দাও না?" এই কথা বলিয়া তিনি রঘুর উচ্ছিষ্ট পাত হইতে এক গ্রাস তুলিয়া আপন মুথে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস লইবামাত্র রঘু সম্থুচিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু! করেন কি, এ আহার কি আপনার যোগা?"

চৈতন্তদেবের তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া রাধা-কুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। রঘুনাথ দাসের কয়েকথানি ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদেশামৃত, মনোশিক্ষা, শ্রীচৈতন্তস্তবকল্পবৃক্ষ, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি ও শ্রীপ্রেমামুজমকরন্দাথাস্তবরাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

# উদ্ধারণ ঠাকুর।

১৪০৩ শকে সপ্তথ্যামে শ্রীকর দত্তের উরসে, ভদ্রাবতীর গর্ভে শ্রীমদন্ত উদ্ধারণ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ বিণিক ছিলেন। বাবসা বাণিজা দারা তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ পিতার বিষয় সম্পত্তি দেখিতে মনোযোগ করেন। ইনি হুসেন সার নিকট হুইতে নিজ নামে একটা জমিদারী থরিদ করিয়া আপন নামান্ত্রসারে তাহার নাম উদ্ধারণপুর রাথিয়াছিলেন। ঐ উদ্ধারণপুর কাটোয়ার সলিকটে আজও বিভ্যান

উদারণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে নিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারার্থ সপ্তথামে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইহার গৃহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের ধর্মোপদেশে উদ্ধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় ও মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মে। ইহার পর ইনি আপনার অতুল বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন; তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। তথায় ৫৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৬০ শকে মাঘ মাসের ক্লঞাত্রয়োদশা তিথিতে সমাধিস্থ হুন। বংশাবট-সয়িধানে ইহার সমাধি-মন্দির আজও বিত্যমান আছে।

এরপ জনশ্রতি আছে যে, এক দিবস একজন শাঁথাবিক্রেতা শাঁথা বিক্রয়ের জন্ম সরস্বতী নদীর নিকট দিয়া সপ্তগ্রাম যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটী পরমধ্বন্দরী বালিকা আদিয়া উহার নিকট হইতে আপনার মনোমত একজোড়া শাঁথা লইয়া উদ্ধারণের বাঁটী দেথাইয়া দেয়, এবং তাঁহার নিকট হইতে শাঁথার মূল্য লইতে বলে। শাঁথারি বালিকার কথা শুনিয়া প্রথমে উহা দিতে অস্বীকার করে, পরে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এইমাত্র বলে যে, "যদি তিনি শাঁথা বিক্রয়ের কথা বিশ্বাস না করেন?" তাহাতে বালিকা এই উত্তর করেন যে, "তুমি তাঁহাকে বলিও, যদি আপনার নিকট মূল্য না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গার আপনার মেয়ের পাঁচটী স্থবর্ণমূলা আছে, তাহাই আনাকে দিতে বলিয়াছে। ইহাতেও যদি তিনি তোমাকে মূল্য না দেন, তাহা হইলে তুমি এথানে আসিয়া তোমার শাঁথা ক্রেত লইরা যাইও।" শাঁথারি বালিকার কথা শুনিয়া, আর কোনরূপ দ্বিক্তিন না করিয়া উদ্ধারণের বাতীতে আইসে এবং পথিমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তংসমস্ত বাক্ত করে।

শাঁথারির কথা শুনিয়া উদ্ধারণ বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে বলেন, "বাপু হে! আমার ত কলা নাই, তবে যদি অল কাহারও মেয়ে শাঁথা লইয়া আমার নাম করিয়া থাকে, বলিতে পারি না। ভাল, অগ্রে উপরকার ঘরের কুলিঙ্গা দেখিয়। আসি, পরে যাহা ভাল হয় করা যাইবে" এই কথা বলিয়া, উদ্ধারণ শাঁথারির কথামত পূর্ব্ব ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কলতঃ সতাসতাই তথায় পাঁচটী স্থবর্ণমুজা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে উদ্ধারণ কিংকর্ত্তবাবিমৃত্ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ মেয়ে কে, অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে।" পরে তিনি শাঁথারির কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাপু হে! যদি তুমি আমায় সেই মেয়েকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে এই পাঁচটী মুদ্রা তোমারই প্রাপ্য।" শাঁথারি উদ্ধারণের কথায় সন্মত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গেল; কিন্তু বালিকাকে দেখিতে পাইল না। উভয়ে অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেরপ বালিকা আরু তাহাদের নয়নপথে পতিত

হইল না। তথন উদ্ধারণ ব্ঝিলেন যে, সে বালিকা সামান্ত বালিকা হইবেন না, তিনি অনাতা—পরমারাধ্যা—শিবসাধ্যা—মহাবিতা—শক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননী ভিন্ন আর কেহই নহেন। তথন দন্তমহাশয়ের শাঁখারিকে বলিলেন, "ভাই! তুমি সামান্ত ব্যক্তি নও; কিন্তু তুমি মাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না।" শাঁখারি উদ্ধারণের মুখে উহা প্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মাগো! তুমি কি পূর্ব্বকথা ভূলে গেলে মা! তুমি যে বলেছিলে মা, এখানে এলেই আমার নেথা পাবে, সে কথা কি মনে নাই মা! মাগো, আমি যে দন্তমহাশয়ের কাছে মিথাবাদী হ'লেম। মাগো মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্ত একবার শাঁখা তুগাছা দেখা মা!" ত্রিলোকতারিণী মা, শাঁখারির মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্ত সেই পুণ্যতোয়া সরস্বতীর মধ্য হইতে শঙ্খ-পরিহিত হস্ত ছইখানি তুলিয়া দেখান।



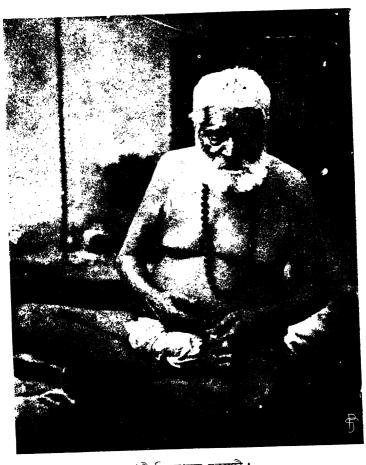

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

Lakshmibilas Press.

## বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

ইংরাজী ১৮০৫ খুষ্টাব্দে দক্ষিণাবর্ত্তের কল্যাণীগ্রামে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সঙ্গমলাল ও মাতার নাম যমুনা দেবী। সঙ্গমলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের বৌড়ী গ্রামে ইহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। অল্ল বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, ইনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাবর্ত্তের কল্যাণীগ্রামে, সবস্থুখরাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সবস্থথরাম দক্ষিণাবর্ত্তে নিজামের অধীন মোহন শাহ নামক নবাবের সেনানায়ক ও মুন-স্থবাদারের নিকট কার্য্য করিতেন। যমুনা দেবী নামে ইহার এক ভগিনী ছিলেন। ঐ সময়ে যমুনা দেবী অবিবাহিতাবস্থায় থাকায়, সবস্থথবাম, সঙ্গমলালের চরিত্র, ব্যবহার ও করণীয় ঘর, এই কয়েকটী বিশেষরূপে অবগত হইয়া. আপন ভগিনী যমুনা দেবীকে উহার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু সহসা অপরিচিতের সহিত কুলকর্ম করা উচিত নহে, সেইজন্ম তিনি নানাবিধ গুপ্ত অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু অমুসন্ধানের পর যথন তিনি বুঝিলেন যে, সঙ্গলমালই যমুনার উপযুক্ত পাত্র, তথন তিনি আপন ভগিনীকে সঙ্গমলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া শুভপরিণয়কার্যা সম্পন্ন করেন। এই পরিণয়ের ফল স্বামী विक्षक्षानम ।

যমুনা দেবীর বিবাহের পর ছই বংসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছইটী সন্তান স্বামিয়াছিল, কিন্তু শিশু ছইটী জাত হওয়ার অল্ল,দিবসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বামীজী যমুনা দেবীর তৃতীয় গর্ভজাত সন্তান। ইহার বয়ঃক্রম এক বংসর হুইলে, পিতা হোম, যাগ ও পূজার্চনাদি করিয়া পুত্রের নাম বংশাধর রাথেন; কিন্তু তৃতাগ্যবশতঃ ঐ শিশুর মৃগরোগ জন্ম। যমুনা দেবী পুত্রকে মৃগারোগাক্রান্ত দেখিয়া উহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সদাই বিষাদিত হুইয়া থাকিতেন।

এইরপে কিছুদিন গত হইলে পর, কল্যাণীতে এক ক্ষল্রিয়া রমণী সহম্তা হয়েন। ঐ দেশে এরপ প্রবাদ আছে যে, সতী স্ত্রীর অন্তিম-আশির্কাদ প্রায় বার্থ হয় না। সেইজত্য সহস্র সহস্র নরনারী আপন আপন পুত্রকন্তাদিগকে কক্ষে লইয়া সতীসাধ্বী রমণীর আশির্কাদ পাইবার প্রত্যাশায় সেই স্থানে আদিয়া উপস্থিত হন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। য়মুনা দেবী অন্তান্ত পুরস্ত্রীগণের সহিত বংশীধরকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। সতী বংশীধরকে দেখিয়া য়মুনাকে বলিয়াছিলেন, "ভগিনি! তুমি অতি ভাগাবতী; তোমার পুত্র একজন য়োগী পুরুষ হইবে অকালমৃত্যু ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" সতীর আশীর্কাদের পর বংশীধরের মৃগারোগ কিছুদিনের জন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় উহা প্রকাশ পায়।

বংশীণবের বয়স যথন চারি বংসর, সেই সময়ে ঐ বালক তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "মা! আমার বই কই?" বালক বারংবার এরপ বলিতে থাকায়, য়য়ৢনা দেবা একথানি পুস্তক লইয়া বংশীকে দেন; কিন্তু বালক "এ বই আমার নয়," বলিয়া উহা ফেলিয়া দেন ও ক্রন্দন করিতে থাকেন। সবস্থবাম, বংশীকে অন্তান্ত প্রলোভন দেখাইয়া সাম্বনা করেন এবং সম্লেহে জিজ্ঞাসা করেন, "বংশি! তুমি বই কি করবে?" মাতুলের কথায় বংশী বলিয়াছিলেন, "বই পাইলেই আমার রোগ যাইবে। সে বই পর্কুটীরের মধ্যে আছে।" বালকের মুখে এই অত্তুত কথা শুনিয়া তিনি

সবিষ্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন. "কাহার পর্ণকুটারে ?" বংশী আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ৷

কল্যাণীর ১০।১১ ক্রোশ উত্তরে ওরাৎ নামক গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে "কীণা নামক নদীর সঙ্গম স্থানে স্নান করিবার জন্ম বছ-সংখ্যক যাত্রী সমাগত হইত। ঐ নদী সঙ্গমের সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে একজন যোগা বাস করিতেন। সবস্থুগরাম ও তাঁহার পরিবার-বর্গ স্নানাথী হইয়া তথায় আসিলে, বালক ঐ পর্ণকুটার দেখাইয়া দেন ও বলেন, "আমার বই ঐ কুটারে আছে।" বালকের কথায় সকলে আশ্চর্যাণিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুটারের নিকট আইসেন ও যোগীকে বলেন, "প্রভো! এই বালক কি বলে শুরুন।" বালক ক্ষণকাল যোগীর মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া বলিল, ''আমার পুস্তক এই কুটার মধ্যে আছে।" যোগা কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া তথনই সবস্থুখ্রামকে পুস্তক অনুসন্ধান করিতে বলেন। সবস্থুখ্রাম বহু অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে চালের বাতা হইতে একখানি অতি জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি বাহির করিয়া লইয়া আইসেন। বংশা ঐ পুঁথি পাইয়া অতিশয় আহলাদিত হন।

ঐ কুটার মনান্থ যোগা, এই বাাপারে বিশ্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! ইনিই আমার গুরু। আমার স্বর্গীয় গুরুদের পীড়ায় শয়াগত হইলে তিনি ঐ ব্যাধির বন্ধনা হটতে মুক্ত হটবার জন্য আমাকে এই পুস্তকথানি অনুসন্ধান করিয়া দিতে বলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল য়ে, তিনি এই পুস্তক পাইলেই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন; কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও, পুস্তক না পাওয়ায় তিনি অন্তিম দীর্ঘ-নিঃখাসের সহিত দেহরক্ষা করেন। একণে ইহার কার্য্যকলাপে ও জন্মান্তরীয় শ্বতি হারা এই বালককে আমার গুরু বলিয়া বোধ হইতেছে। কালে ইনি যে একজন যোগী হইবেন, তাহার নুন্দেহ নাই।" আশ্বেম্বর্গ

বিষয় এই যে, ঐ পুস্তক প্রাপ্তির পর হইতেই বালকের আর কোনরূপ রোগ দেখা যায় নাই।

স্বামীজী পাঁচবৎসর বয়সে বাটীর নিকটে ভট্টজী নামক গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস করেন। ফার্সী শিক্ষার জন্য ইহার অন্য একজন মৌলবী শিক্ষক ছিলেন। বিছাভ্যাসকালীন স্বামীজী যাহা শুনিতেন, তাহা আর কথনও ভূলিতেন না। ইহার অসাধারণ শ্বতিশক্তি দেথিয়া ভট্টলী স্বামীজীকে শ্রুতিধর বলিয়া ডাকিতেন। স্বামীজীর বয়স যথন সাত র্বর্থসর, সেই সময়ে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের অল্প দিন পরেই মাতাও ইহলীলা সম্বরণ করেন। ১৩ বংসর বয়সে ইনি ফার্সী ও মারহাটি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৬ বংসর বয়সে ইনি অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিছা শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে নবাব কোন বাবসায়ীর নিকট হইতে একটা বহুমূল্য ঘোড়া উপঢ়ৌকন প্রাপ্ত হন। ঘোড়াটী অত্যন্ত তুর্দান্ত ছিল। অশ্বরক্ষক স্বয়ং উহাকে শাসন করিতে না পারায়, স্বামীজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্বামীজী অপের প্রকৃতি সংযত করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত প্রহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অখটী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। নবাব অশ্বের মৃত্যুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত তুঃথিত হন এবং স্বামীজীই উহার মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া উহাকে কারাগ্যহে নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন কারাগ্যহে থাকিবার পর স্বামীজীর হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি সংসারের অসারতা মর্ম্মে মর্মে অনুভব করায়, বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। কারামুক্ত হইয়া ইনি কিছুদিন মাতুলালয়ে নিয়মিত পানভোজন ও প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। এক দিন ইনি তাঁহার মাতৃল মহাশয়ের নামে একথানি পত্র লিথিয়া তাহাতে সংসারের নখরতা বুঝাইয়া দিয়া ও তাঁহার অনুসন্ধানে বিরত হইতে অনুহরোধ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। স্বামীজী

কল্যাণী পরিত্যাগ করিয়া নাসিক-ক্ষেত্রে আইসেন। তথায় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হন। এই সময়ে স্বামীজীর বয়স ১৭ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ইনি তথায় কয়েক বংসরকাল অবস্থিতি করিয়া নাসিক পরিত্যাগ করেন ও ক্রমাগত হাঁটিয়া ওঁকারনাথে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তিনি উজ্জায়িনী নগরে মহাকালেশরের মন্দিরে আসিয়া শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। কথিত আছে, এথানে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ঐ মন্ত্রসাধনসময়ে ইহাকে তিন চারি দিন অনাহারে থাকিতে হইয়া-ছিল। তাহার পর একজন ভুনাওয়ালী অ্যাচিতভাবে ইহাকে প্রত্যহ ছুই মুঠা করিয়া ছোলা দিয়া যাইত। ঐ যৎসামান্ত ছোলা খাইয়া ইনি দিন কাটাইতেন। মহাকালেশ্বরের মন্দিরে ব্রত উদযাপন করিয়া ু স্বামীজী গোয়ালিয়রে আইদেন। ঐ সময়ে সিন্ধিয়া রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, সন্দেহে পড়িয়া স্বামীজী সৈন্তদিগের হস্তে ধৃত ও কারাক্তম হন। পরে তিনি বিচারফলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিঠুর যাত্রা করেন। বিঠুরে কয়েক বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী হরিদারে আইসেন ্ও তথা হইতে কনখলে গমন করেন। কনখলে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া . স্বামীজী বদরিকাশ্রমে আইসেন। ঐ স্থানের বিষ্ণুপ্রয়াগের এক নিভৃত গুহায় একজন মহাত্মা যোগী অবস্থান করিতেন। স্বামীজী কয়েক বৎসর কাল ঐ যোগীর নিকট থাকিয়া ও তাঁহার পরিচর্যা করিয়া যাবতীয় যোগরহস্ত শিক্ষা করেন। এই সময়ে ইহার যোগসাধন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হয়। ঐ ইচ্ছার বশবতী হইয়া ইনি হৃষীকেশে আগমন করেন। তথায় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন যোগী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকটে থাকিয়া, ১৫ বংসরকাল কঠোর পরিশ্রমের সহিত যোগাভাগস করেন। পরে ইনি কাশীধামে আইসেন। ঐ সময়ে গৌডস্বামী নামক

একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী মহাপুরুষ কাশার দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকিতেন। স্বামাজী ইহার নিকটে সন্ত্যাসধয়ে দীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধান্দ সরস্বতী নামগ্রহণ করেন।

গৌড় স্বামী স্বামী জীকে দীক্ষিত করিবার পূর্বে ইহার আরও তিনজন শিষা ছিলেন। ঐ সকল শিষোর মধ্যে স্বামী বিশ্বরপজীই স্ব্বপ্রধান ও প্রিরতম শিষা। এক দিবস কোন একটা বিষয় লইয়া স্বামী
বিশ্বরপজীর সহিত বিশুদ্ধানন্দের তর্ক উপস্থিত হয়। যদিও ঐ তকে
স্বামী বিশ্বরপজী পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ স্বামী করেক
মুহুর্ত্তের।জন্ম তাহার শান্তভাব হারাইয়া উগ্রম্ভিধারণ করিবাছিলেন।
স্বামীজীর হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া গৌড়স্বামী আন্তরিক কিছু
ছৃঃবিত হইয়াছিলেন। গুরুজীর ছৃঃখভাব ব্বিতে পারিয়া স্বামীজী
মতিশয় লজ্জিত হন এবং সেই অবধি ইনি স্বামী বিশ্বরপজীকে স্বীয়
জ্যেষ্ঠ ল্রাতা ও গুরুর স্থায় সক্ষান করিতেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়স্বামী দেহরক্ষা করেন। ঐ সময়ে গুরুদেব শিষাদিগকে আপনার কাছে ডাকাইয়া বিবিধ উপদেশ দেন এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে স্বীয় আসনের প্রতিনিধি নির্দেশ করেন। গুরুদেবের দেহান্তে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত গদিতে স্বামী বিশ্বরূপজীকে উপবেশন করিতে বলেন; কিন্তু বিশ্বরূপজী ইহাকে এই বলিয়া ব্রুমান যে. "বিশুদ্ধানন্দ, তুমি গুরুদেবের অন্তিমকথা স্মরণ কর। যদিও আমি তোমাপেক্ষা বয়্নদে জ্যেষ্ঠ, তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ। আর যদি তুমি গুরুদেবের অবর্ত্তমানে আমাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি এই গদি গ্রহণ কর।" স্বামীজী অগত্যা গদি গ্রহণ করিরাছিলেন, কিন্তু সকল সময়েই ইনি বিশ্বরূপজীকে গুরুর স্বায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন ও তাঁহার আদেশপালন করিতেন।

স্বামীজী ঐ গদির গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষু রাথিয়াছিলেন। ইহার স্থায় তৎকালে আর কেহই দর্শন, বেদাস্তাদি সমুদ্য শাস্ত্রের বিহিত মীমাংসা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ফ্রান্স, জন্মাণী প্রভৃতি স্কুদ্র প্রদেশের দার্শনিকগণ উৎস্থক হইয়া ইহার মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্ম ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে স্বামীজী যোগাসনে বাসিয়া দেহত্যাগ করেন।



# विक्रमाधक मीशक्षत ।

৯৮০ খৃষ্টান্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরে ব্রাহ্মণকুলে ধর্মবার দীপঙ্গর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীকিঙ্কর ও মাতার নাম কমলাবতী। দীপঙ্করের বাল্যজীবনে তাঁহার ভবিষ্য-গৌরবের নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। তিনি শৈশবে গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করিয়া কিছুদিনের জন্ম সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। পরে তাঁহার উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অঙ্ক্রিত হওয়ায়, তিনি সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচর্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করেন। দীপঙ্কর ধর্মজ্ঞানে স্কপণ্ডিত হইয়া যোগসাধনার জন্ম মহাত্মা ধর্মারক্ষিতের নিকটে বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন।

ঐ সময়ে স্থবর্ণদীপ বা ব্রহ্মদেশ প্রাচ্যজগতে বৌদ্ধর্মের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, স্থতরাং তিনি তথায় যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি কতকগুলি ব্যবসায়ীর সহিত পোতারোহণ করিয়া ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহুকস্ত ও বহুবিয় অতিক্রম করিয়া, এক বৎসর একমাস পরে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। সে সময়ে চক্রকীর্ত্তি নামক এক ব্যক্তি তথাকার প্রধানতম যাজক ছিলেন। দীপঙ্কর ঐ যাজকের নিকট যোগশিক্ষা করিয়া দাদশ বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করেন ও সিদ্ধ হন।

দীপঙ্কর সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ব্বের ত্যায় বণিক্দিগের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগত হন। দীপঙ্কর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে মগধের বৌদ্ধের। তাঁহাকে তথাকার ধর্ম্মপালরূপে মনোনীত করেন। ক্রমে ক্রমে দীপক্ষরের যশোবিভা ভারতের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজা
ন্যারপাল তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ধর্ম্মদাধনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন
রাজধানী বিক্রমশালার প্রধান যাজকপদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন;
কিন্তু দীপক্ষর তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না।

ঐ সময়ে তিব্বতে হলালামাও নামে একজন নরপতি রাজত্ব করিতেন। থোলিং নগরে তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনের জন্ম স্বরাজ্য হইতে কয়েকজন বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে
বৌদ্ধর্ম্ম বিশেষরূপে শিক্ষার জন্ম মগধে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা
ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধর্ম শিক্ষা করিয়া অবশেষে মগধে আইসেন।
তথায় তাঁহারা দীপদ্ধরের যশোগৌরব শুনিয়া তাঁহাকে আপনাদের দেশে
লইয়া যাইবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে,
হলালামাও দীপদ্ধরকে আপনার রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্ম প্রভুত
স্বর্থ-মুদ্রা ও একশত পরিচারককে বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু
দীপদ্ধর তথায় যাইতে অসম্মত হওয়ায় পরিচারকগণ ভয়মনোরথ হইয়া
দেশে ফিরিয়া যান।

ইহার কিয়দিন পরে হলালামাও মৃত্যুমুথে পতিত হন। তাঁহার

•মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা বহু অন্ধুনয় ও বিনয় করিয়া দীপদ্ধরকে তিবতে

লইয়া যান। তথায় তিনি ১৫ বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ১০৫৩

গৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়য়স লাসানগরীর নিকটবর্তী জৈয়ঙ্গনগরে দেহত্যাগ

করেন।

শতান্দীর পর শতান্দী অনম্ভ কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও চীন ও তিব্বতদেশীয় লামাগণ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

## বিবেকানন্দ স্বামী

মহানগরী কলিকাতার সিমুলিয়া নামক স্থানে ১২৬৯ বঙ্গান্ধের ২৯শে পৌর সোমবার প্রাতে ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডের সময়, স্ব্যোদ্য়ের ৬ মিনিট পূর্পে স্বাণী বিবেকানন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতা হাইকোটের এটনী ছিলেন। বিশ্বনাথের তিন পূত্র,—১৯০ট নবেন্দ্র, মধ্যন মহেন্দ্র, এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্র।\* বিশ্বনাথ দত্ত মহাশ্যের স্বোষ্ঠ পুত্র নবেন্দ্রই স্বাণী বিবেকানন্দ্র।

নরেন্দ্র শিশুকাল হটতে বৌবনের প্রারম্ভ পর্যান্ত অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাস থেলিতে, রসিকতা করিতে, তামাক ফুঁকিতে ও
গাওনা-বাজনা করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ আমোদের
মধ্যে কথনও কোন অপ্রিয় ও কদ্যা অভিনয় করিতেন না। বাল্যকাল
হইতে তাঁহার স্মরণশক্তি, বৃদ্ধি ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত।
কুটালতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ও হিংসা কাহাকে বলে, তাহা তিনি
জানিতেন না। বন্ধু-বাদ্ধব, পাড়া-প্রতিবাসী বা অপরিচিত ব্যক্তিদিগের
যে কোন বিষয়েরই অভাব হউক না কেন, নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলে
তৎক্ষণাং পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

বদিও নরেন্দ্র আমোদপ্রমোদে ও পরোপকারে সময় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু নিজের কার্য্য করিতে কথনও ভূলিতেন না। তিনি ২০ বংসর বয়সে জেনারেল এসেন্ত্রী নামক বিভালয় হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা অতান্ত প্রবল হয়। ধর্ম কাহাকে বলে এবং কোন্ ধর্ম সত্যা, ইহা ভূপেন্দ্র শ্বিখ্যাত 'যুগাস্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।



বিবেকানক স্বামী,।

Lakshmlbilas Press.

জানিবার জন্ম তাঁহার চিত্ত একবারে অন্থির হইয়া পড়ে। হেষ্টিসাহেব একজন খ্রীষ্টান মিশনরী। তিনি জেনারেল এসেম্ব্রী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নরেক্ত অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেন; কিন্তু তাঁহাতে তাঁহার পিপাসা মিটিত না। তিনি চতুর্দ্দিকে ধন্মের নামে প্রতারণা দেথিয়া একজন ঘোর সংশয়বাদী হইয়া পড়েন। মনের সন্দেহ দ্র করিবার জন্ম তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের দলভুক্ত হন। হিন্দুধর্মা, ব্রাহ্মধর্মা, খুষ্টানধর্মা, মুসলমানধর্মা ও বৌদ্ধর্মা পর্যালোচনা করিয়া কোন্ ধর্ম ঘথার্থ সত্যা, তাহা ব্রিতে না পারিয়া, যে সময়ে তিনি ব্রয়ার্ম বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে (অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গান্ধে দিয়া ছিলেন, তিনিই নরেক্ত্রকে দক্ষিণেশ্বের কালীবাড়ীতে পরসহংসদেবের নিকট লইয়া বান এবং পরিচয় দিয়া বলেন, "এই ছোক্রা নাস্তিক হইবার উপক্রম করিতেছে।"

পরমহংসদেব খ্রামাবিষয় ও দেহতত্ত্বসন্ধনীয় গীত প্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর নরেন্দ্রের বন্ধু গুরুর অন্থমতি লইয়া নরেন্দ্রেকে একথানি গান করিতে বলেন। নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর স্থমার্জ্জিত ও স্থমধুর ছিল। তিনি বন্ধুর অন্থরোধে সাক্ষাতের প্রথম দিবসে পরমহংসদেবের সমক্ষে যে ত্ইথানি গান করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

#### ১ম গান।

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভূলিছ আপন জনে ॥

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চল অমুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাথ পুণা-ধন, গোপনে অতি যতনে;—
লোভ মোহ আদি পথে দস্তাগণ, পথিকের করে সর্বাস্থ লুঠন,
পরম যতনে রাথ রে প্রহরী শমদম ছই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্তধান, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথন্রান্ত হলে স্কুধাইও পথ সে পান্ত-নিবাসী জনে;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

২য় গান।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরথিয়ে॥
তুমি ত্রিভ্বন নাথ
কমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয়-কুটার-দার,
রূপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

নরেন্দ্রর স্থকণ্ঠ-নিঃস্থত গীত শ্রবণে পরমহংসদেব মোহিত হইরা যান প্রবং নরেন্দ্রকে পুনরায় আসিতে বলেন। পরমহংসদেবের কথামত নরেন্দ্র প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং ধর্ম্মসম্বনীয় যে সকল প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। পরমহংসদেব নরেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা বলিতেন, নরেন্দ্র কূট তর্কের দ্বারা সেই সকল যুক্তি ছিন্ন করিবার চেষ্ঠা করিতেন। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম তাঁহার অনেক কথাই মানিতেন না। পরমহংসদেব নরেন্দ্রের এইক্রপ আচরণে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ! (পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে নারায়ণ বলিতেন) তুই যদি আমার কথা না মানিদ্য, তবে এথানে আসিদ্

কেন ?" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে দেণ্তে আসি, আপনার কথা ভনতে আসি না।"

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে থাকায়, তাঁহার মনে যে থোরতর সংশয় জনিয়াছিল, তাহা ক্রমে অন্তহিত হইয়া জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গান্দে নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের কিয়দিবস পরে হঠাং তাঁহার মনের বৈলক্ষণ্য ঘটে। তিনি পর্মহংসদেবের নিকট গমন করিয়া বলেন, "আমি যোগশিক্ষা কর্বো, আমি সমাধিস্থ হয়ে থাক্বো, আপনি আমায় শিক্ষা দিন্।" নরেন্দ্রের কথায় শ্রীরামক্রম্ণ বলেন, "তার জন্তু আর চিস্তা কি, সাঙ্খা, পাতঞ্জল, বেদ, উপনিষদ, প্রাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ কর্, তুই সব শিথ্তে পার্বি। তুই যে রকম চালাক ছেলে দেণ্ছি, তোর দ্বারা ধর্ম-সমাজের অনেক উপকার হবে।" নরেন্দ্র রামক্রম্পদেবের উপদেশামুসারে উক্ত ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জনে বিসয়া যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের মাতা নরেন্দ্রের চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং উদাস ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই সমত ইইলেন না। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া, লোলজিহ্বা করালবদনা কালীর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "মা, ও সব ঘ্রিয়ে দে মা! নরেন্দ্রে যেন ডোবে না।"

পরমহংসদেবের রূপায় নরেক্র মহাজ্ঞানী এবং সন্ন্যাসী হন। যে নরেক্র জগতে কোন্ধর্ম যথার্থ সত্যা, তাহা জানিবার জন্ম খুষ্টান মিশনরীদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, মুসলমান মৌলবীদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ-লামাদিগের সহিতও মিশিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্ম্যাজকেরাই তাঁহাকে ধ্যম্মের জ্যোতিঃ দেখাইতে পারেন নাই, সেই নরেন্দ্র হিন্দুধর্মের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, সংসারের সমুদয় স্থথাভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়া, যৌবনের স্থ্থ-সম্ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া সয়্যাসী হন। ১২৯৩ বঙ্গান্দে পরনহংসদেব দেহতাগ করিলে নরেন্দ্র গুরুর উপদেশানুসারে বিবেকানন্দ স্বামী নাম-গ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি সেই নামেই বিখ্যাত।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ স্বামী হিমালয় প্রদেশস্থ মারাবতীতে গিয়া যোগসাধনা করেন। প্রায় ছইবৎসরকাল তথায় যোগাভ্যাস করিয়া সাধুসঙ্গনেচ্ছায় তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ১২৯৮ বঙ্গাদে রাজপুতানার আবু নামক পাহাড়ে তাঁহার অবস্থান কালে, স্বামীজীর কোন ভক্ত, পেতড়ির মহারাজের সচিব মুন্সী জগমোহন লালজী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে আইসেন। জগমোহন স্বামীজীর বিছাবুদ্ধি এবং পাণ্ডিতাের পরিচয় পাইয়া আপনার প্রভুকে সকল বিষয় অবগত করান। থেতড়ির মহারাজ, জগমোহনের নিকট স্বামীজীর কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন," লালজী স্বামীজীর নিকট এই কথার প্রস্তাব করিলে, স্বামীজী, মহারাজের সন্মান রক্ষার জন্ম স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হারাজও তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদন করেন।

ষামীজী কিরূপ জ্ঞানী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম থেতড়ির মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "Swamiji what is life—স্বামীজী জীবনটা কি ?" স্বামীজী ইহার উত্তরে বলেন, "Life is the tendency of unfolding and development of a being under circum-

stances tending to press it down অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর কতকগুলি শক্তি যেন উহাকে দাবাইয়া রাথিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করিয়া নিজ শক্তি প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন।"

মহারাজ স্বীমীজীকে একটী একটী করিয়া যে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজী সরলভাবে তাহার সকলগুলিরই উত্তর প্রদান করিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নোত্তরে মহারাজ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে প্রায় তুইমাসকাল খেতড়িতে রাথিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রমা করেন।

খেতড়ির মহারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সেইজন্ম তিনি প্রায়ই দ্রিয়মাণ থাকিতেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস হওয়ায় তিনি এইরপ চিন্তা করেন যে, "স্বামীজী আশীর্কাদ করিলে নিশ্চয় আমার সন্তান হইবে, অতএব আমার মনোবেদনা তাঁহাকে একবার জানাইতে হইবে।" যে সময়ে স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া থেতড়ি পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "স্বামীজি! আপনি আশীর্কাদ করুন, যেন আমার একটা পুত্রসন্তান জয়ে।" স্বামীজীও সেইমত আশীর্কাদ করেন। এই ঘটনার প্রায় তুইবৎসর পরে ১৩০০ বিশাদে মহারাজের একটা পুত্র হয়।

সামীজীর আশীর্কাদে পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পুত্রের জন্মোৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ইহাই মহারাজের একাস্ত ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ম জগমোহন লাল স্বামীজীর উদ্দেশে প্রমন করিলেন। জগমোহন জানিতেন, স্বামীজী মাক্রাজে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মাক্রাজের কোন্ স্থানে আছেন, তাহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি মাক্রাজে উপস্থিত হইয়া বছ অমুসন্ধানের পর জানিতে

পারিলেন যে, স্বামীজী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য (Assistant Accountant General) মহাশয়ের বাটাতে আছেন। জগমোহন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ির মহারাজের বাসনা অবগত করান। ঐ সময়ে (১৮৯৩ খুষ্টাব্দে) আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো সহরের মহামেলায় একটা ধর্মসভা গঠিত হইতেছিল। ঐ সভায় কেবল হিল্পুধর্মসম্প্রানায় ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রানায় নিমন্ত্রিত হন। ধর্ম্মসভার উদ্দেশ্য বোধ হয়, সকল ধর্মের সহিত তুলনা করিয়া গ্রীষ্ট্রধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম্মসভার সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড ডাক্তার বাারো সাহেব। বোধ হয়, বাারো সাহেব মনে করিয়াছিলেন, হিল্পুগণ পৌত্তলিক, অসভ্য, মূর্থ এবং নানা প্রকার কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, স্থতরাং উহাদিগকে আর নিমন্ত্রণ করিব কি! কতিপয় ভারত-সস্তান, হিল্পুধর্মের এই অপমান সন্থ করিতে না পারিয়া বিবেকানন্দ স্বামীকে সেই ধর্ম্মসভায় প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তাহার আয়োজন উত্যোগ করিতে থাকেন।

স্বামীজী জগমোহনের নিকট থেতড়ির মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলেন, "আমি আমেরিকায় যাইবার আয়োজন লইয়া বান্ত, মতরাং মহারাজের অন্থরোধ এক্ষণে কিরূপে রক্ষা করি।" স্বামীজীর কথায় জগমোহন বলেন, "মহারাজ আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" স্বামীজী অগত্যা সন্মত হন ও মান্দ্রাজের বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থেতড়ির রাজপ্রাসাদে গমন করেন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে সাষ্ট্রাস্কে প্রণিপাত করিলেন ও উপযুক্ত আসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় যাইয়া চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের গুঢ়তত্বসকল

বুঝাইতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার জন্ত মহারাজ তাঁহাকে বহু ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন।

স্বামীজী থেতড়িতে কয়েক দিবস আমোদ-প্রমোদে কাল্যাপন করিয়া আমেরিকায় যাইবার জন্ম উল্যোগ করিতে লাগিলেন। থেতড়ির মহারাজ স্বরং জয়পুর পর্যান্ত আসিয়া একথানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাহাতে স্বামাজীকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং জগমোহনকে বোম্বাই পর্যান্ত যাইয়া স্বামীজীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

যে সময়ে স্বামীজী, জগমোহন ও স্বামীজীর একজন ভক্ত রেল-কর্মাচারী, তাঁহাদের রিজার্ভ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ টিকিট-কালেক্টর আসিয়া সেই ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভদ্রলোকটা তথাপি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহেবের আদেশ উপেক্ষিত হইল দেথিয়া, সাহেব একটু গ্রম হইয়া, রেল-আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। তিনিও রেলওয়ের কর্মচারী, তাঁহারও আইন জানা ছিল। তিনি বলিলেন, "এমন কোন আইন নাই, যাহার দারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য।" স্বতরাং ছই জনে বেশ বচসা ় আরম্ভ হইল। স্বামীজী তাঁহার ভক্তটীকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গ্রম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া, স্বামীজী তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে গৌরাঙ্গ হঠাৎ सामीकीरक "जूम् कारह वाज कत्राज हा ?" विनाश धमक् मिरान । रेशित्रक-বসনধারী সামান্ত সন্ন্যাসী ভাবিয়া সাহেব বোধ হয় ধমকাইয়াছিলেন। রেলে কত সাধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গুঁতাগাতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান, কাজেই গৌরাঙ্গ ইহাকেও তদ্ধপ একজন ভাবিয়াছিলেন।

শাহেব এবার যে সিংহের সঙ্গে লাগিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন না। শামীজী চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন, "What do you mean by তুম্ ? Can you not behave properly? You are attending 1st and 2nd class passengers and you do not know manners? Can't you say আপ and speak like a gentleman?" সাহেব উত্তর করিল, "I am sorry I don't know the language well, I only wanted this man." স্বামীজী এইবারে আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "You brute, you said you didn't know the vernacular, and now you don't know English your own language even! Can't you say "this gentleman," you beast? Give me your name and number, I am bent on reporting your behaviour to the authorities."

একটা মহা গোলমাল পড়িয়া গেল, অনেক লোক জড় হইরা গিরাছে; স্বামীজীর থম্কানিতে গোরাঙ্গজী কেঁচো প্রায়, আর কোন উত্তর দেয় না, পাশ কাটাইবার চেষ্টা। স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, "I give the last alternative, either give me your name and number, or be the worst coward before the public." সাহেবজী বেগতিক দেখিয়া পরিয়া পড়িলেন; গাড়ীও ছাড়িয়া গেল।

বোষাই নগরে আসিয়া জগমোহন সমস্ত জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া স্বামীজীকে জাহাজে উঠাইয়া দিতে গেলেন। স্বামীজী আপনার নির্দিষ্ট ফার্ছ ক্লাস কেবিনে যাইয়া বসিলেন। যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইল। বাহারা বন্ধুগণকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং জগমোহন জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। জাহাজখানিও ধীরে ধারে সাগর-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি উক্ত সভা হইতে নিমন্ত্রিত হন নাই, অথবা আমেরিকার কোন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় পত্রও ছিল না যে, আমেরিকার পোঁছাইয়া তাঁহার বাটাতে অবস্থান করিবেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়া কোথায় আহার করিবেন, কোথায় শয়ন করিবেন, কি উপায়েই বা ধর্মসভায় প্রবেশ করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, অথচ তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

জাহাজথানি যথাসময়ে জাপান হইয়া আমেরিকার বন্দরে আসিয়া উপস্থিত ইহলে, অস্থান্ত যাত্রীদিগের স্থায় স্থামীজীও জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া চিকাগো-সহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, গাত্রে গৈরিক আল্থাল্লা ও গৈরিক উত্তরীয়, এবং শিরে গৈরিক শিরস্ত্রাণ দর্শন করিয়া সহরবাসিগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনিকে এবং তাঁহার কার্য্য কি, ইহা জানিবার জন্ম অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্থামীজী আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ম সকলের নিকটেই যথাযথ বর্ণন করিতে লাগিলেন। উহাদিগের মধ্যে ফুই-চারিজন মান্তগণ্য ও সম্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া এবং তাঁহার গুণে ও মধুর বচনে আরুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের বাটাতে অবস্থানের জন্ম উপরোধ করেন, এবং স্থামীজীকে ধর্ম্মভায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম সভার প্রধান সভাপতি ব্যারো সাহেবকে অন্থরোধ করেন। ব্যারো সহেব প্রথমে নানা কারণে স্থামীজীকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করেন নাই। পরে আমেরিকার স্থপ্রসিদ্ধ তুই-চারিজন পণ্ডিতের বিশেষ অন্ধরোধে তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন।

দিবদের পর দিবস গত হইয়া ক্রমে মহাসমিতির অধিবেশনের দিবস আসিরা উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ধর্ম্মবাজকগণ, স্ব স্ব ধর্ম্মের মত ও মহিমা উক্ত সভায় প্রচার করিলেন। বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্ম সমাজের স্থপ্রসিদ্ধ প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচক্র মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই মহাসভায় ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা করিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা শেষ হইলে স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান ইইলেন।
একজন অপরিচিত—অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা
করিতে দণ্ডায়মান ইইলেন দেখিয়া, সেই মহাসমিতির বিজাতীয় যুবক ধর্মপ্রচারকগণ, বিজাতীয় বৃদ্ধ ধর্ময়াজকগণ সবিশ্বয়ে ও সোৎস্কুকচিত্তে তাঁহার
বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্তের
কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্যান্তও এই দৃশ্য
দেখিয়া অবাক ইইয়া গেলেন।

স্বামীজী ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এদেশে সাকার পূজা হয়। খ্রীষ্টান মিসনরীরা আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভা জাতি বলিরা বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ প্রথমেই ব্রাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ভারতবর্ধে পুতুল পূজা হয় না।"

"At the very outest I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying all the attributes of *God* to these *Images*."

Lecture an Hinduism.

"Why does a Christian go to Church? Why is the cross holy? Why is the face turned towards the sky

in prayer? Why are there so many images in the Catholic church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethern, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."

Lecture on Hinduism (Chicago).

তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, অকাট্য যুক্তি এবং তর্কের প্রণালী দেখিয়া, বিদ্বমণ্ডলী ও সাধুসমাজ স্তস্তিত হইয়া গেলেন। সভায় ধয়্য পড়িয়া গেল। সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে আন্দোলন ও প্রশংসাধ্বনি আট্লাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন, স্বামীজী সত্য সত্যই মহাজ্ঞানী-পুরুষ।

স্বামী বিবেকানন কেবল মহাজ্ঞানী পুরুষ নহেন—তিনি সাধু পুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্ম ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসিগণ সন্তানের "ন্থার তাঁহার সেবা করেন নাই। তাঁহারা ব্রিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে এমন কিছু পদার্থ জন্মিয়াছে, যাহা দারা ইনি দেবতুল্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন। লোকে সন্মান, ঐশ্বর্যা, ইন্দ্রিয়-স্থথ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়ার রহিয়াছে; কিন্তু ইহার লক্ষ্য কেবলমাত্র ঈশ্বরের দিকে। আমেরিকায় ইনি যে রূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কয়জন যুবক তাঁহাদের চিন্তু স্থির রাথিতে পারিতেন ? একে তাঁহার জগদ্বাপী প্রতিষ্ঠা, তাহাতে পরমন্ত্রন্দারী উচ্চবংশীয়া স্থাশিক্ষতা যুবতী মহিলাগণ সর্ব্বদা আসিয়া

আলাপ ও দেবা করিতেন, এমন কি, অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্তা (heiress) সত্য সত্য এক দিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামিন্! আমার সর্বস্থ ও আমাকে, আপনাতে সমর্পণ করিলাম।" এরূপ প্রলোভন কয়জন সহ্থ করিতে পারেন ?

ইংরাজী ১৮৯৪, ৫ই এপ্রিলের "বোসটন ইভিনিং ট্রাক্ষকীপ্ট্" নামক সংবাদ-পত্র, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন;—"He is really a great man, noble, simple, sincere and learned beyond comparison with most of our scholars. \* \* \* A professor at Harward wrote to the people in charge of the Religious Congress to get him invited to Chicago, saying—"He is more learned than all of us together."

কছুদিন পরে ঐ সংবাদ-পতা পুনরায় লিখিতেছেন—"There is a room at the left of the entrance to the Art palace. To this the speakers of the Congress of Religions all repair \* \* \* The most striking figure one meets in this anti-room is Swami Vivekananda the Hindu monk, \* \* \*

মহাবোধি সোদাইটার সেক্রেটারী—এইচ্ ধর্মপাল—বৌদ্ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিতে-ছেন;—"The success of the Religious 'parliament was, to a great extent, due to Swami Vivekananda."

''দি নিউইয়ৰ্ক হেরল্ড" নামক সংবাদ-পত্ৰ বলিতেছেন,—

Vivekananda was undoubtedly the greatest figure in the parliament of Religious. After hearing him we

feel how foolish is to send missionaries to his learned nation."

চিকাগো-সভার প্রধান সভাপতি—রেভরেণ্ড ডাক্তার বাারো সাহেব — অবশেষে অগত্যা এইরূপ লিখিতেছেন,—"India the mother of Religions, was represented by Swami Vivekananda, the orangemonk, who exercised a wonderful influence over his auditors."

ষামীজীর যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইরা পড়িলে, আমেরিকার নানাস্থান হইতে তাঁহার বক্তৃতা করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। তিনি প্রায় ছই বংসর কাল আমেরিকার নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া, ধর্মের সার্ব্বভৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া, "হিন্দুধর্ম্মই আদি ও যথার্থ সত্য", ইহা তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অন্তরে দূঢ়কপে অন্ধিত করিয়া দিয়া, তদ্দেশবাসী কত নরনারীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইয়া, বেদান্ত শিক্ষা দিয়া, পাশ্চাত্য প্রদেশে তাঁহাদিগকে প্রচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ১০০২ বঙ্গান্দে আমেরিকা হইতে ইংল্প্রে গ্রন্ন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার গমন করিরা প্রথম বংসরেই তদ্দেশবাসী ম্যাডাম লুইস (Madam Louise) এবং মিটার সাণ্ডেস্বার্গকে
(Mr. Sandesburg) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইরা বেদান্ত শিক্ষা দেন।
এক্ষণে তাঁহারা স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী রুপানন্দ নাম ধারণ করিয়া সমগ্র
আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন।

বে সময়ে স্বামী বিবেকানল আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যসেবকগণ পত্রের দ্বারা তাঁহার সংবাদ লইতেন। তিনিও সেই সকল পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি যে সকল পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহার একথানি মাত্র এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।
২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩।
George W. Hale,
541, Dearborn, Avenue, Chicago.

কল্যাণাস্পদেষু,

বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনেরাথিয়াছ, ইহাতে আমার পরমাননা। ভারতবর্ষের থবরের কাগজে চিকাগো বৃত্তান্ত হাজির, বড় আশ্চর্যোর বিষয়, কারণ আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্যোর বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দারিজ্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে ছেলের পথ চল্বার যো নাই। আর এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, থেতে দিছে—লেক্চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে ক'রে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ-মুক্ত হব না।

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান ? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি ব'লে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন,—এরা তাই দেখে। মন্তু মহারাজ বলিয়াছেন যে, "যত্র নার্য্যস্তা নন্দস্তে তত্র দেবতাঃ" যেখানে স্ত্রীলোকেরা স্থাী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাক্নপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই এত স্থাী, বিদ্বান্, স্বাধীন ও উত্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল, আমরা পশু, দাস, উত্তমহীন, মহাদরিত্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব ? পৃথিবীতে এদের মত ধনীজাতি আর নাই। ইংরাজেরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্রও আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখ তে গেলে, রোজ ৬ টাকা খাওয়া-পরা বাবদৈ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ছ'টাকা রোজের কম থাটে না ; কিন্তু থরচও তেমনি। চারি আনার কম একটা থারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় এক জোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজকার, তেমনি থরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজকার করিতে, তেমনি থরচ করিতে। আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫ বৎসর ৩০ বংসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। হাট-বাজার, দোকান-পাট, রোজকার, সব কাজ করে অথচ কি পবিত্র। যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে বাস্ত। আর আমরা কি করি ? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হ'লে থারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মামুষ, বাবাজি ৷ মনু বলেছেন. "কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ,"—ছেলেদের যেমন ৩০ বংসর পর্যান্ত ব্রহ্মচর্য্য ক'রে বিদ্যাশিক্ষা কর্তে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি কর্ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত কর্তে। পার ? তবে আশা আছে, নতুবা পশু জন্ম ঘূচিবে না।

ি দিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু ? কি অত্যাচার ! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরাব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগন্মান্ত হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক'জন লোকের লক্ষ অনাথের জন্ত

জী---২০

প্রাণ কাঁদে ? হে ভগবন্, আমরা কি মান্তব! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্ম তোমরা কি করেছ, তাদের মুথে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্ম কি করেছ, বল্তে পার ? তোমরা তাদের ছোওনা, দূর দূর কর, আমরা কি মান্তব ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্ছেন, তাঁরা এই অবঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্ম কি কর্ছেন ? থালি বল্ছেন, ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোণায় ? থালি ছুংমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্ম উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জান্তে পার্বে, যদি ভগবান সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল কথা, এই ধর্ম্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ। এদের সামা-জিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিব। কবে দেশে যাব, জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান্। তোমরা সকলে আমার আশীর্কাদ জানিবে।

ইতি বিবেকানন্দ।

স্বানী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে আমেরিকার স্থায় এইস্থানেও এতদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সকল শিষ্যদিগের মধ্যে সিস্টার নিবেদিতাই সর্বপ্রধানা। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহুত ইইতেছেন। তথায় তিনি ভারতের

সমাজ চিত্র এবং গার্হস্তা ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত অঙ্কিত করিয়া সকল নরনারীসমক্ষে দেখাইতেছেন যে, ভারতের গৌরব কত উজ্জল, কত মহিমানিত এবং কত অনুকরণীয়। ধরমেশচক্র দন্ত মহাশয় শ্রীমতী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহার বি্্যা-বৃদ্ধি ও বলিবার কহিবার ক্ষমতা অলোকসামান্ত।"

স্বামী বিবেকানন্দ করেকজন ইউরোপীয়ান শিয়ের সহিত ১৩০৩ বঙ্গাদে (ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিথে) ইংল্ও হুইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে আসিবার সময় সিংহলবাসী-দিগের অন্ধরেগে তিনি সিংহল দ্বীপস্থ কলম্বো নামক স্থানে আহুত হন। সিংহল কোথায় এবং ইহার নামোৎপত্তিই বা কিরুপে হুইল, পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্ম তাহার যৎকিঞ্চিৎ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দশাননের স্বর্ণলঙ্কাপুরী এক্ষণে সিংহল নামে পরিচিত। কিরূপে এই নামের উৎপত্তি হইল, সিংহলে তাহার এক কিম্বদন্তী আছে। মগধের রাজকুমার বিজয়বাহু লঙ্কারাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করেন। লঙ্কায় তথন বক্ষপুরী ছিল, বিজয়বাহু বক্ষপুরীতে রাজধানী না করিয়া যেথানে তরণী হইতে অবতীর্ণ হন, সেই স্থানে (সমুদ্র উপকূলস্থ এক কাননে) তাম্রকর্ণী নামে নৃতন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদরুসারে সমস্ত লঙ্কার নাম তামকর্ণী হইয়াছিল। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের বংশের উপাধি সিংহল হইয়াছিল; স্তৃতরাং বিজয়বাহু-বিজিত রাজ্য, সিংহল নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিজয়বাহু বাঙ্গালী ছিলেন, কারণ তাঁহার পিতামহী এক বন্ধ-রাজকন্তা এবং সিংহবাহুও বঙ্গের কতকদ্ব্র অধিকার কবিয়া রাজা নাম লইয়াছিলেন। বর্তমান সিংহ-ভূম ভাঁহার রাজধানী ছিল। মগধরাক্ষ অক্রাতশক্রের রাজস্বকালের

অষ্টাদশ বর্ষে, খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শত ত্রিচন্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদিগের শকান্দা আরম্ভের ৬২২ বৎসর পূর্ব্বে, বিজয়বাছ লক্ষা বিজয় করিয়াছিলেন। সেই বৎসর শাক্যমূনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। বিজয়বাছ শৈব
ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে চারিটী শিবালয় আছে। বিজাঁরের লঙ্কায়
অবতরণ সময় হইতে সিংহল অব্দ আরম্ভ। সিংহলের ইংরাজী নাম
সিলোন।

সিলোনের চতুর্দিকে সমুদ্র-পরিবেষ্টিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ২৬৬ মাইল, প্রশস্ততা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৪৪ মাইল। পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পোর্ট্ব গিজেরা এই দ্বীপে কুঠী স্থাপন করেন, কিন্তু পর শতাব্দীতেই ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগের অধিকারচ্যুত করিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ ব্রিটিশেরা ওলন্দাজী কুটী অধিকার করিয়া মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর সহিত সংযুক্ত করিয়া লন। ছয় বৎসর পরে ১৮০১ খ্রীঃ সিংহলরাজ্য মাক্রাজ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ হয়। এই সময় হইতেই সিংহলরাজ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শাসনাধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। উহা ব্রিটিশাধিক্বত উপনিবেশিক শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত। সিংহলকে যথন ভারত সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়া উপনিবেশিক শাসনাধীন করা হয়. তথন ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্ল্লীত ছিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ বহুদ্র পর্যান্ত সমতলক্ষেত্র; ভূমি উর্ব্বরা; সর্ব্বঋতুতেই নানাবিধ শশু ও বৃক্ষলতায় সমালঙ্কুত; মধ্যভাগ স্থনাদিনী স্রোতস্বতী ও মনোহর পর্বতমালায় পরিশোভিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা লঙ্কাকে প্রাচ্যতরঙ্গের নন্দনকানন (Garden of Eden) বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। বাস্তবিক এ গৌরব অষ্থাস্থানে প্রদন্ত হয় নাই। সিংহল-

দ্বীপ বিবিধ মহামূল্য মণিরত্বের আকর; সিংহলের স্থবিস্থৃত স্থদৃশু দারুচিনিউদ্যান জগদিখাত;—প্রাকৃতিক শোভা জগতে অতুলনীয়। স্থানে স্থানে
অগণিত স্থন্দর প্রাচীন অট্টালিকা ও কীর্ত্তিস্কের ধ্বংসাবশেষ এখনও
দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজধানী কলমো নগরে ইংরাজদিগের
মহাবিস্থৃত বন্দর হইয়াছে; বাণিজ্যেরও বহুল বিস্তার। কলমো বিষ্ব্রেখা হইতে সাত অংশ উত্তর; এখানে সৌরকর অতিশয় প্রথর, কিন্তু
সমুদ্রসমুখিত স্থশীতল সমীরণ সর্বাদা প্রবাহিত হইয়া সেই তীব্র রবিতেজকে
ক্রিশ্বতাগুণে শাতলম্পর্শ করিয়া থাকে। সিংহলে চিরবসস্ত বিরাজমান;
পৌষ মাদ মাসের রাত্রে সামান্ত একখানা স্থল-বস্ত্রে দেহাবরণ করিলেই
শীত নিবারণ হয়।

সিংহলের মহামূল্য রত্নসকল বিশ্ববিখ্যাত। সিংহলে যখন দেশীয় রাজা ছিলেন, তথন তাঁহারা মণিরত্ন আহরণ-স্বন্ধটা আপনাদেরই একচেটে করিয়া রাথিতেন। ইংরাজেরা যখন মোরাবাক্ করালী, মুবারা, এলিয়া, বাক্বাণী এবং রত্নপুরীর রত্নক্ষেত্র অধিকার করেন, সে সময় পৃর্যান্ত ঐ রীতি প্রচলিত ছিল। রাক্বাণী ও রত্নপুরীপ্রদেশে নীলকান্ত-মণি ও বিড়ালাক্ষ-মণি বহুল পরিমাণে সম্পেন্ন হয়। সিংহলের প্রারাগ-মণি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নদীর স্তরে এবং অয়য়াস্তর আকর-মৃত্তিকার ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিংহলে মরকতমণিও প্র্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কান্দির নিকটবর্ত্তী মহাবিলঙ্গা প্রদেশেই ইহার প্রধান আকর।

সিংহলের মুক্তা ভুবনবিখ্যাত। পূর্ব্বে প্রতি বংসর ফান্তুন মাসে সিংহলের উত্তর-পশ্চিমে আরিপো নামক জনপদের নিকট সমুদ্র হইতে মুক্তা-ফলদ কস্তরী উত্তোলন করা হইত। ইহাতে গভর্ণমেন্টের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ্ণ টাকা লাভ থাকিত। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কস্তরী নষ্ট হওয়ায়, ১৮৩৭ খুষ্টাব্দ হইতে চারি বংসর অন্তর মুক্তা অৱেষণ করা হইয়া থাকে। ভারতের এবং সিংহলের ঐশ্বর্য লইয়া ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য। মিষ্টার জন্
ফণ্ড সন্ \* লিথিয়াছেন, "যদি সিংহলের টাকা সিংহলে থাকিত, সিংহলের
কত. শীবৃদ্ধি হইতে।" ইংরাজ সিংহল হইতে এত দ্রব্য লইয়া যাইতেছেন,
তথাপি তথায় ছভিক্ষ নাই এবং দারুণ দারিদ্রাপ্ত নাই। সার এডোয়াড
ক্রিসী লিথিয়াছেন, "লণ্ডন নগরে শীত ঋতুতে আমি এক দিনে যত মানবের
ছংখ দেথিয়াছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেথি নাই।"†

সিংহল যে বাবণ রাজার দেশ ছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।
সিংহলে রাবণকোট নামক একটা স্থান ছিল, তাহা এক্ষণে সমুদ্র-গর্ভে
নিহিত হইয়াছে। তথায় এরপ কিম্বদন্তী আছে যে, রাবণকোটেই
বাবণের পুরী ছিল। ‡ সমুদ্র-মধ্যে রাবণকোটের জল এখনও লালবর্ণ
দেখিতে পাওয়া যায় এবং সর্বাদাই ঐ স্থানের জল ঘূর্ণায়মাণ হইতেছে।
জলমানসকল সর্বাদাই ঐ স্থান হইতে দ্রে থাকে। যদি কখনও কোন
জলমান দৈবাং উহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জলময় হইয়া
যায়। রাবণকোটের প্রধান হুইটা শিলাখণ্ডে হুইটা নাবিক-সহায় দ্বীপ গৃহ
নির্মিত হইয়াছে। ৡ সিংহলের "অশোক-বন" সিংহলীদিগের একটা প্রধান
তীর্থস্থান। ক্ষাফ্না বা উত্তর সিংহলের ইতিহাসে গ্লিখিত আছে যে,

<sup>\*</sup> Ceylon in 1883 by John Ferguson. P. P. 77-79.

<sup>†</sup> I have seen more human misery in a single winter's day in London, than I have seen during my nine years stay in Ceylon.

Sir Edward Creasy, History of England.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> According to tradition the strong hold of Ravand (Ravancotte) so long besieged, so valiantly defended, was the Great Basses of Kirinda in the Hambantola District.

Ceylon Directory, 1880-18. P. 11.

The light-house on the great Bass and little Bass Rocks.

<sup>¶</sup> Yalpana-vaipavamalai or the History of Jaffna, translated by C. Brito (Colombo 1879) P. 1.

"কলিযুগের প্রারম্ভে বিভীষণ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এবং দেই সময়ে রাক্ষসগণ লক্ষাপুরী ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে গিয়াছিল।

সিংহলের রাজধানী কলম্বো। স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বোয় আসিয়া উপস্থিত 'ছইলে, তদ্দেশবাসী বহু গণ্যমান্ত সন্ত্ৰাস্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যৰ্থনা করিয়া বাষ্পীয় জল্যান হইতে নামাইলেন। তাঁহার মুথবিবরনিঃস্থত মধুর উপদেশসকল শ্রবণ করিবার জন্ম যেন সকলেই ব্যস্ত। স্বামীজী তৎপরদিবস কলম্বোয় একটা হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া কান্দি নামক স্থানে গ্রন করেন। কান্দি নিবাসীরা তাঁহাকে একটা অভিনন্দন প্রদান করিলে তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর প্রদান করেন। ইহার পর তিনি সহবের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল দর্শন করিয়া জাফনাভিমুথে গমন করেন। যে সময়ে তিনি দাম্বল নামক স্থানে উপস্থিত হন, সেই সময়ে তাঁহার গাড়ীর একথানি চাকা ভাঙ্গিয়া থায়। তাঁহার ভক্তমগুলী অন্ত স্থান হইতে গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া অনুরাধাপুরে আইদেন। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের যে একটা শাথা তথায় প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন বৃক্ষতলে সহস্র সহস্র শ্রোতার সমক্ষে তিনি "উপাসনা" সম্বন্ধে একটা বক্ততা দেন। স্বামীজী তামিল ভাষা জানিতেন না, সেইজন্ম তিনি ইংরাজীতে বলিতে লাগিলেন 'এবং তৎস্থানীয় একজন দ্বিভাষী উহা তামিল ভাষায় অমুবাদ করিয়া বঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজী অনুরাধাপুরে বক্তৃতা করিয়া ভাভো-নিয়ায় আইসেন। ভাঁভোনিয়াবাসিগ্ণ স্বামীজীদর্শনে অতীব প্রীত হন এবং তাঁহাকে একথানি অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজী উহার উত্তর প্রদান করিয়া জাফ্নায় গমন করেন। স্বামীজী জাফ্নায় আসিতে-ছেন. ইহা প্রচারিত হইলে, জাফনাবাদিগণ জাফনা সহরের প্রত্যেক পথ নারিকেল-পত্র ও নানাবিধ পুম্পের ছারা শোভিত করেন। স্বামীজী জাফ্না সহরে আসিয়া পৌছিলে সন্ত্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে হিন্দুকলেজ-গৃহে অভ্যর্থনা করেন। এই স্থানে তিনি কয়েক দিবস বেদান্ত প্রচার করিয়া, জলযানারোহণে পান্ধানে আগমন করেন। সেতৃবন্ধ রামেশ্বরের একাংশকে পান্ধান বলে। সেতৃবন্ধ রামেশ্বর, রামন্দ্র্য রাজার অধিকারভূক্ত। স্বামীজী পান্ধানে পৌছিলে রামনাদের রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। পান্ধানবাসীরা স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রদান করাম্বত্বেও রামনাদরাজ তাঁহাকে একথানি স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজী রামেশ্বর-মন্দিরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া, রামনাদ-রাজার অন্থরোধে রামনাদে আগমন করেন। তিনি রামনাদে পদার্পণ করিলে; তাঁহার সম্বানের জন্ত নানাবিধ আত্সবাজী মহা ধ্রধামের সহিত দগ্ধ করা হয়।

রামনাদ-রাজ স্বামীজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার করিয়া ভারতে আসিয়া প্রথমে যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেইস্থানের স্মরণচিহ্নস্বরূপ রাজা বাহাত্তর পাশ্বানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। ঐ স্তম্ভের গাত্রে যে সকল কথা খোদিত আছে, ভাহার বঙ্গান্থবাদ এই,—

"স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদাস্তধর্ম প্রচার করিতে আশ্চর্য্য রূপে কৃতকার্য্য হইয়া, তাঁহার ইংরাজ-শিষাগণের সহিত ভারতের মে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে এই স্থাতিস্তম্ভ নির্মাণ করিলেন।"

রামনাদ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় আগমন করিলে, রাজা রাধাকাস্ত দেবের বিস্তৃত ঠাকুর-বাটীর নাটমন্দিরে একটী বিরাট সভা করিয়া তথায় তাঁহাকে অভার্থনা এবং অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

স্বামীন্ধী কলিকাতার কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও কামরূপে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর অস্কুন্থ হওরার, তিনি কয়েক দিবসের জন্ম শিলং গমন করেন। তত্রতা চিফ কমিশনার শ্রীযুক্ত কটন সাহেব স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া, তাঁহার সবিশেষ যত্ন ও অভ্যর্থনা করেন। ঐ স্থানে স্বামীজী একটা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কন্দ্রন সাহেব ও তত্রতা যাবতীয় ইংরাজ-কর্মচারী তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০০ সালে) স্বামীজী প্যারিসের ধর্ম্মপভাষ্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তিনি তথায় তিন মাসকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জাপান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আযাঢ় মাসের ২০ শে তারিথে (ইং ১৯০২ সালের জুলাই মাসের ৪ঠা তারিথে) রাত্রি ৯॥০ টার সময় ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মহাসমাধির সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

সামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর রুপায় অনেক দিন সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মযোগের অধিকারী । তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞানভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ম হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর স্থায় কাক-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জ্ঞীবের মঙ্গলকল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা—কলিকাতার

নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৬ কাশীধামে ও মাল্রাজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ছভিক্ষপীড়িতদিগের নানা স্থানে—দেনাজপুর, বৈখনাথ, কিশেনগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অস্তাস্ত স্থানে—সেবা করিয়াছেন। ছভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক-বাণিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাথিয়া দিয়াছিলেন। রাজপুতানার অন্তর্গত কিশেনগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এ আশ্রমে ইংরেজ Commissioner নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়াছিলেন। মূর্শিলাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্থামীজী হরিদার নিকটস্থ কঙ্গলে পীড়িত সাধুদিগের জন্ত সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, প্রেগের সময় প্রেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেবাশুশ্রমা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্ত একাকী বিদয়া কাঁদিতেন। আর বন্ধদের সমক্ষে বলিতেন, "হায়! এদের এত কন্ত, ঈশ্বকে চিন্তা করিবার অবসর পর্যান্ত নাই!"

সমগ্র ইংলগু ও আনেরিকা মুগ্ধকারী স্বামী বিবেকানন্দের অতি সরল মধুব ও ওজস্বিনী ইংরাজী ভাষায় প্রণীত 'রাজযোগ,' 'ভক্তিযোগ' ও 'কর্মযোগ' নামক তিন থানি উপাদের পুস্তক আছে।

## মহাত্মা পওহারী বাবা।

#### জন্ম ও শৈশবকাল।

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামক একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব বাস করিতেন। তিনি রামান্তলীয় \* "বড়গল" শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। ইহারা ছই সহোদর। জ্যেষ্ঠের নাম লছ্মীনারায়ণ। লছ্মীনারায়ণ, সংসার ত্যাগ করিয়া, গাজীপুর নগবের প্রান্তবর্তী কুর্থা নামক গ্রামে ভাগারণীর তীরে একটী কুন্দু বনের মধ্যে

<sup>া</sup> রামানুজীয় সম্প্রদায় ছুইটা দলে বিভক্ত, যথা— বড়গল"ও 'তুইজ্বল।" এই ছুইটা দল সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এক সময়ে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের ছুইজন সাধক পূজার আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাহাদের ইঈদেবতা শীরক্ষজীর রথ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। একজন শশব্যক্তে তখনই ইঈদেবের দর্শনার্থে রথের নিকটে আসিলেন, অপর সাধক পূজার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিলেন। তাহাদের ইঈদেব, যিনি অগ্রে আসিয়াছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তিলক অসম্পূর্ণ কেন?" তিনি কহিলেন, "যথন উপাস্ত দেবের দর্শন পাইলাম, তথন উপাসনার প্রয়োজন কি লাই আমি পূজার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাধিয়া উঠিয়া আসিয়াছি।" অস্ত সাধককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "উপাসনার দ্বারা উপাস্ত দেবতা লাভ হয়, সেই জস্তু উপাসনা পূর্ণ না হইলে উঠিতে পারি নাই।" সাধকম্বয়ের কথা গুনিয়া ইষ্টদেব পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, "তুমি বড়গল নামে পরিচিত হইবে" এবং শেষোক্তকে বলিলেন, "তোমায় সকলে তুইজ্বল বলিবে।" এই ছুই শ্রেণীর বৈশ্ববের কপালস্থিত তিলক-রেখা দেখিলেই প্রভেদ বুমিতে পারা যায়। এক শ্রেণীর তিলক, কপালে ত্রিশূলাকৃতি রেখাবিশিষ্ট, অপর শ্রেণীর তিলক নাসিকাল্ব উপর ব্যাপিয়া কপালে ত্রিশূলাকৃতি অক্ষত্ত থাকে।

একথানি কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে সাধন, ভজন ও যোগাভ্যাস করিতেন। গঙ্গা এখন যেমন কুর্থা গ্রাম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন, ৬০ বংসর পূর্বে তেমন ছিলেন না। তখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সেই বনভূমির প্রান্তদেশ থোত করিয়া প্রবাহিত হইতেন।

অযোধ্যানাথের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম, মধ্যম হরভজন এবং কনিষ্ঠ বলরাম। শৈশবাবস্থায় কঠিন বসস্ত রোগে আক্রাস্ত হইয়া হরভজন দাসের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সেই একচক্ষুহীন বালকের মাতাপিতা তাহাকে আদর করিয়া শুক্রাচার্য্য বলিয়া ডাকিতেন। ১৮৪০ খুষ্টাব্দে উক্ত প্রেমাপুর গ্রামে হরভজনের জন্ম হয়। হরভজনের বয়স যথন দশ বৎসর, সেই সময়ে সাধু লছমীনারায়ণ পীড়িত হইয়া অতিশয় তুর্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পদন্বয় ফুলিয়া উঠে। কতকগুলি মূর্থ লোকের পরামর্শে সাধু লছমীনারায়ণ তাঁহার পদন্বয় হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলেন। শরীরের রক্ত বহু পরিমাণে নির্গত হওয়ায় তাঁহার চক্ষু তেজোহীন হইয়া যায়। চক্ষের জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া "স্থরমা" ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঐ "স্থরমা" এরূপ বিষাক্ত ছিল যে, চক্ষে দিবামাত্রই দারুণ যন্ত্রণা হইত। উহা ছুই চারি দিবস ব্যবহার করিবার পর তাঁহার চক্ষু ও সমস্ত মুখ कू निया ७। २० निवरमत मर्सारे नृष्टिमकि शैन रहेया यात्र। व्यराधानाथः জোষ্টের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া অত্যস্ত কাতর হইলেন এবং অগ্রজের শুশ্রমার জন্ম আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার নিকট রাখিতে অমুরোধ করিলেন। কনিষ্ঠের কথায় সাধু লছ্মীনারায়ণ বলিলেন, "গঙ্গারাম তোমার সাংসারিক বিষয় কার্য্যে সাহায্য করিবে, সে তোমার কাছেই থাকুক, তুমি কনিষ্ঠ \* শুক্রাচার্য্যকে আমার নিকট রাথিয়া দাও।"

<sup>\*</sup> তথন অযোধ্যানাথের তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠকে অনেক ব্ঝাইয়া বলিলেন যে, "শুক্রাচার্য্য নিতান্ত শিশু, তাহার দারা আপনার উপযুক্ত সেবা হইবে না।" কিন্তু লছ্মী-নারায়ণ কিছুতেই শুনিলেন না, পাছে সহোদরের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তিনি শুক্রাচার্য্যকেই পাঠাইতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠের অমুমতিক্রমে অযোধ্যা-নাথ, দশমবর্ষীয় বালক হরভজনকে জননীর ক্ষেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিয় করিয়া, কুর্থা গ্রামের নির্জ্জন বনের মধ্যে পিতৃব্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। মধ্যে একবার ঐ শিশুকে বাটীতে আনিয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীত দিয়া আবার তথায় রাথিয়া আসিলেন।

### বিদ্যাশিক্ষা।

হরভন্ধন পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া বিভাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।
তিনি প্রত্যুষে গঙ্গাস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতেন এবং বেলা দশটা
পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়া রন্ধনকার্যো প্রবৃত্ত হইতেন। রন্ধন শেষ হইলে,
জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার একটা শিষ্যের সেবা করাইয়া আপনি অয়গ্রহণ
করিতেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া তিনি
গাজীপুরের প্রান্তম্বিত হঁসেনপুর গ্রামে শিউরতন পণ্ডিতের কাছে
'গিয়া প্রতিদিন সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন তথায় সংস্কৃত
এবং এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শঙ্করাগ্রামে নন্দা নামক পণ্ডিতের
নিকট "বালবোধ," "শীঘ্রবোধ" প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে
লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়য়ক্রম সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে
ইছুক হইয়া গাজীপুর নগর-নিবাসী বেচন পণ্ডিতের নিকট "সারস্বত" ও
"চক্রিকা" নামক তৃইথানি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে
গোপাল পণ্ডিতের নিকট বেদান্তপঞ্চদশী উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন।

অসামান্ত স্মরণশক্তিপ্রভাবে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একবার তিনি প্রেমাপুরে গিয়া স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিয়া আইসেন।

#### তীর্থযাত্রা ও সাধনা।

১৮৫৬ খৃষ্টান্দে সাধু লছ্মীনারায়ণ দেহতাগি করেন। হরভজন পিতৃবোর সমাধি এবং অন্থান্ত কার্য্যসকল সমাধা করিয়া ঐ আশ্রমেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লছ্মীনারায়ণ কতকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তিপূজা করিতেন। এক্ষণে শুক্রাচার্য্য সেই সকল দেব-দেবীর পূজা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। এই সময় হইতে তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল দেখা যাইত। তিনি প্রায় রন্ধন করিতেন না, কোন দিন এক পোয়া কি অন্ধ্রমের জ্রপান করিতেন, কোন দিন বা নিরম্ব্ উপবাসেই কাটাইয়া দিতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেব-দেবীর পূজা ও আশ্রমের ভার পিতৃব্যের মন্ত্র-শিষ্যকে সমর্পণ করিয়া হরভজন তীর্থল্রমণে বাহির হইলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্র, সেতৃবন্ধরামেশ্বর, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি বহুতীর্থ পদব্রজে পর্যাটন করিয়া "গিরনার" পর্বতে গমন করিলেন। তথায় একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সিদ্ধপুরুষ ইহাকে যোগাভাাস করিতে শিক্ষা দেন। তিনি নানাতীর্থ পর্যাটন এবং যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল পরে পিতৃব্যের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতের সমাধি উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যস্থ অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সমাধি পুর্নির্মাণ

করাইয়া তাহার উপর ক্লফবর্ণ প্রস্তরের চরণপাতৃকা স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

"গিরনার" পর্মত হইতে প্রত্যাগত হইয়া হরভজন, "আমি" শব্দ পরিত্যাগ করেন। তিনি আপনাকে "দাস," প্রত্যেক পুরুষকেই "বাবা" এবং স্ত্রীলোকদিগকে "মাইজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

তিনি প্রতাহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্নান ও পূজায় সময় অতিবাহিত করিতেন। স্র্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যথন তিনি স্নান সমাপন করিয়া নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া যোড়হন্তে স্তোত্রপাঠ করিতেন, তথন বোধ হইত, দেধগণ যেন এখনই তাঁহার সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পূজা সমাপন করিয়া তিনি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন ও একাদিক্রমে প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল যোগসাধনা করিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে তিনি স্বহস্তে ডাল ও কটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। আহারের পর তিনি প্রায় চারি ঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। ইহার পর তিনি আবার যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হুইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে অধিক সময় নষ্ট হয়, অতএব আহার করা ক্রমে ক্রমে পরিতাাগ করিতে হইবে। °চিন্তা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিলেন। সেই দিবস হইতে আহারের সময় আর রন্ধন না করিয়া প্রতাহ কতকগুলি বিল্পত্র বাঁটিয়া চুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। কোন কোন দিন পঞ্চাশটী মরিচ বাঁটিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন, কথন কথনও বা নিরম্ব উপবাস দিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া প্রয়াগের মাঘ মেলায় ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্ম গমন করেন। প্রয়াগ যাত্রাকালে প্রেমাপুরে গিয়া জননীর নিকট ছই একদিন অবস্থিতি করেন এবং গমনকাশীন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শইয়া যান। প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রমস্থ কুটীর সংস্কার ও যোগসাধনের জন্ত পূজা-গৃহের নিম্নে একটা গুহা নির্মাণ করেন। গুহা নির্মিত হইলে, তিনি প্রথমে এক দিন, ক্রমে ছই তিন দিন করিয়া সপ্তাহ অবধি প্রপাতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। গুহায় অবস্থান কালে তিনি এক যোগসাধন ব্যতীত, পূজার্চনা বা পানাহার কিছুই করিতেন না। এই সময় হইতে লোকে ইহাকে পওহারী বাবা \* বলিয়া ডাকিত।

পওহারী বাবা সাধারণ সন্নাসীদিগের স্থায় অঙ্গে ভশ্মলেপন করি-তেন না; কিম্বা মস্তকে জটাভার ধারণ করিতেন না; কেশরাশি সর্বাদা পরিষ্কার করিয়া মস্তকের সম্মুথে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখি-তেন। পরিধানে কৌপীন ও তত্তপরি মলিদার ঝুল ( আলথেল্লা ) চরণাবধি আরত থাকিত।

কিছুদিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া তিনি আর একবার উপদেষ্টার উদ্দেশে গিরনার পর্বতে যাইবার জন্ম বাধ্য হইলেন। কিন্তু অযোধ্যায় গিয়া কোন সাধুর নিকট অবগত হইলেন যে, গিরনার পর্বতের দেই সিদ্ধ-পুরুষ উত্তরাথণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাধুর নিকট এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। অযোধ্যার কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় হইতে তিনি আর কুটীরের বাহিরে° আসিতেন না, কেবল বৎসরাস্তে একদিন মাত্র যে দিন রথের টান হইত, সেই দিন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া রথের সহিত কিছু দূর হাঁটিয়া যাইতেন। কিছুকাল পরে আর রথের সময়ও কুটীরের বাহিরে আসিতেন না, কুটীরের দারে বসিয়া

পওহারী প্রন আহারী অথবা পয় ( ছয় ) আহারী শব্দের অপত্রংশ।

রথ দেখিতেন। দ্রদ্রান্তর হইতে যে সকল নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্ম বা উপদেশ গ্রহণের জন্ম আসিতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে সূর্য্যালোকবিহীন ও নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান করায় তাহার দেহ পুষ্পের ভাগ কোমল এবং দেহের স্থন্দর বর্ণ তুষারের ভাগ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বংসর কাল পরে তিনি পুনরায় রেলপথে প্রবাগের কুন্তমেলার ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন। তথায় ত্রিবেণীর তীরে সামান্ত পর্ণকুটীরে কয়েকদিন অবস্থান করায় প্রথর স্থা-কিরণের উত্তাপে ও তীব্র হিম-বায়ুম্পর্শে তাঁহার দেহের চন্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল এবং কাশির সহিত বুকে সদি বসিয়া এমন স্বরভঙ্গ হইয়া গেল যে, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিল না। প্রতিদিন জর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে কোনল দেহের শুভ্র চম্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল। আশ্রম-পার্ম-নিব।সী কতকগুলি পরিচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঔষধ সেবনের জন্ম পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু পওহারী বাবা তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের কথা বক্ষা করিবার জন্ম তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কি ঔষধ দিবেন লইয়া সাস্ত্রন।" আরও তিনি বলিলেন, "আপনারা কি কেবল দাসকে উষধ দিবেন, পথা দিবেন না ?" পওহারী বাবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অতি আনন্দিত হইয়া অর্থনংগ্রহ করিয়া পথ্যের জন্ম ক্ষীরের উৎকৃষ্ট দ্রবাসকল ও উর্বধ আনিয়া দেন। যিনি সামান্ত হ্রগ্ধ ও বিল্পত্র ব্যতীত আর কিছুই আহার করেন না, তিনি যথন নিজে চাহিয়া খাইতে-ছেন, তথন কি যাহা কিছু সামান্ত থাত দেওয়া যায় ? সেই জন্ত বান্ধণের! অর্থ ভিক্ষা করিয়াও তাঁহাকে উত্তম উত্তম দ্রবাসকল আনিয়া দেন। পওহারী বাবা ঐ দকল দ্রব্য অতিযত্নপূর্ব্বক একথানি বস্ত্রখণ্ডে

বাঁধিয়া লইয়া আপনার ইচ্ছামত স্থানে গমন করেন। পওহারী বাবা ঐ সকল দ্রব্য আহার করেন কি না. তাহা দেখিবার জন্ম ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ছই চারিজন তাঁহার অলফো তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্যন করেন। তাঁহারা দেথেন, পওহারী বাবা, এক নির্জ্জন স্থার্নি উপস্থিত হুইয়া সমস্ত মিষ্টার ও উষধ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া অন্য এক দিকে চলিয়া গেলেন। পওহারী বাবার এই অন্তায় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাদের অতান্ত ক্রোধ জন্মে, এবং তাঁহারা মনে মনে এই কথা বলেন. ''এমন করিয়া গরীবদিগের পয়সা নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?" পরদিন প্রত্যুবে পওহারী বাবা পর্ণকুটারে আসিবামাত্র সকলেই তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করেন। নিন্দা শুনিয়া পওহারা বাবা যোড্হস্তে অতি বিনীত ভাবে বলেন, "বাবা সকল, কেন এ দাসের প্রতি বিমুখ ছইয়াছেন, দাস কোন অপরাধ ত করে নাই। আপনারা ঔষধ ও পথা যাহা রোগের জন্ত দিয়াছিলেন, দাস তাহা রোগকেই দিয়াছে; দেখুন, আর দাসের রোগ নাই।" ব্রাহ্মণগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, পওহারী বাবার দেহে আর কোন রোগ নাই, বিষম স্বরভঙ্গ রোগ, তাহাও সারিয়া গিয়াছে। তিনি প্রয়াগে স্নান করিয়া পদব্রজে প্রেমাপুরে আসিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবার আর গৃহে প্রবেশ করিলেন না, নিকটন্ত একটা উদ্যানে এক দিবস থাকিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া আইসেন।

## সাধুসেবা ও সদাত্রত।

পওহারী বাবা কৈশোরাবস্থা হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, ও অতিথিদিগের সেবার আপনাকে নিয়োজিত রাথিয়া জীবনের শেষদশা পর্যান্ত তাহা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা ছিল, যে কেহ আশ্রমে আসিবে. বেন অভুক্ত না ফিরিয়া যায়। তিনি তাঁহার শিশু নন্দকুমারকে এই সদাব্রতের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পনের বংসর পরে পওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

লছ্ মানারায়ণের সময় চাষীরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে প্রতি লাঙ্গলে পাচ সের করিয়া শস্ত আশ্রমে পাঠাইয়া দিত এবং গ্রাম্য জমীদারেরাও অর্থসাহায়্য করিতেন, কিন্তু সে সময়ে সদারত ছিল না। তিনি বংসরাস্তে ঐ সকল সঞ্চিত অর্থ ও শস্তু দীন তুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। পওহারী বাবাও ঐরপ শস্তু ও অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু তিনি সদারতের অন্তর্হান করায় ঐ শস্তু ও অর্থ সম্ভুলান হইত না। ঐ সময়ে ভাগায়থীদেবী আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া, পরপারের ক্লভঙ্গ করিতেছিলেন, স্কতরাং আশ্রমের দিকে চর উৎপন্ন হইতেছিল। যাহার গৃহ গঙ্গার কৃলে মবস্থিত, ঐ চর তাহারই প্রাপ্য। পওহারী বাবার কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ চর প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলেন। শস্তও প্রচুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐর্রপে শস্তু প্রাপ্ত হইতে থাকায়, সদারতের কার্য্য নির্ব্বিদ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

পওহারী বাবার সদাত্রত ক্রমে দেশবিখ্যাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্নাসী ও রাহিলোকদিগের সমাগমও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিস্তর লোকসমাগমে পাছে পওহারী বাবার যোগসাধনে ব্যাবাত ঘটে, সেই জ্ঞা কার্যাধক্ষ আশ্রম হইতে কিছু দূরে কয়েক খানি পর্ণকূটীর নির্মাণ করাইয়া দেন। এক দিবস একজন বিষম উন্মন্ত ব্যক্তি আশ্রমে আইসে। সে পওহারী বাবাকে মারিবার জন্ম একথণ্ড কান্ত লইয়া, কটুবাক্য প্ররোগ করিতে করিতে আশ্রমস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যুত হয়। আশ্রমস্থ অন্তান্ত ব্যক্তিগণ তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাহাকে টানাটানি করে। পাগলও বিকট চীৎকার করিতে থাকে। পওহারী বাবা সেই সময়ে হোম করিতেছিলেন। তাঁহার হোম-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তিনি হোমগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উন্মাদকে তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন। সে বিষম উন্মাদ, পাছে পওহারী বাবার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশক্ষায় কয়েকজন তাহার হাত পা ধরিয়া বহিল। পওহারী বাবা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উন্মাদের চক্ষের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও, উনি অতি সাধু ব্যক্তি।" সেই সময় হইতে তাহার উন্মন্ততা একেবারে দৃর হইয়া যায়। সে যে পাগল ছিল, ইহা তাহার মনে হয় না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পওহারী বাবার দীক্ষাগুরুর আশ্রমের একজন সন্যাস-ভেকধারী বাক্তি, ইহার আশ্রমে আসিয়া পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলে, "তুমি না সাধু, তুমি না যোগাঁ, তবে তুমি এখনও মান্না ছাড়িতে পারিতেছ না কেন ? তুমি এখনও কেন মান্নায় লিপ্ত রহিয়াছ? তোমার ঠাকুরের গায়ে যেস্বর্গালম্বার রহিয়াছে, উহা তোমার কি আবশ্রক ? উহা আমান্ন প্রদান কর।" ভেকধারী সন্নাসীর কথা শুনিয়া পওহারী বাবা বলিলেন, "বাবা! আপনার যদি উহা লইবার ইচ্ছা হইন্না থাকে, আপনি উহা গ্রহণ করুন।" সন্নাসী পুনরান্ন বলিলেন, "তুমি এই ধন, রত্ন ও শস্তাদিপূর্ণ আশ্রমের মান্না পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না কেন ? আমি বলিতেছি, তুমি এই মুহুর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর।" সন্নাসীর কথা শুনিয়া পওহারী বাবা বলেন, "বাবা যদি আমি এখন এই আশ্রম পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তোমার মনোভিলাম্ব সিদ্ধ হইবে না। কারণ আশ্রমন্থ বাক্তিগণ আমার গমনে বাধা প্রদান করিবে। অতএব আপনি রাত্রি আগ্রমন পর্যান্ত প্রতীক্ষা করুন।" ক্রমে রাত্রি সমাগত হইলে পওহারী বাবা ঘোর নিশীথ সময়ে কুটীরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, চাবিটী উক্ত

সন্ধাদীকে দিয়া আশ্রম পরিত্যাগ করেন। পরদিবস প্রত্যুবে আশ্রমের দারে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিশ্নিত হইল এবং উক্ত সন্মাদীকে অপরাধী জানিয়া তাহাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। সন্মাদী মনে করিয়াছিল, আশ্রমটী সে নিজে অধিকার করিবে; কিন্তু প্রহার থাইবার ভয়ে শীঘ্রই আশ্রম পরিত্যাগ করিল।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে পওহারী বাবার আশ্রমত্যাগের সংবাদ প্রচার হইয়া গেল। অনেকেই তাঁহার অনুসন্ধানের জন্ম বাহির হইলেন, কিন্তু কেইই কোন সন্ধান পাইলেন না। প্রায় এক বংসরকাল বহু অনুসন্ধানের পর আজিমগড়ের পণ্ডিত রামাচারীজী ব্রহ্মপুরে গিয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আইসেন। পওহারী বাবা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া জগরাথক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া অভিলমিত স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। একজন সাধুফ্দয় বাঙ্গালী, জাঞ্বী-তীরে তাঁহাকে একথানি কুটীর নির্মাণ করিয়া দেন এবং প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করেন। পওহারী বাবা সেই কুটীরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন।

১৮৮৮ খুষ্টাব্দের আষাঢ়-পূর্ণিমার এক স্থবৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন হয়। ভক্তিমান্ গ্রামা জমীদারগণ এবং নগরবাসী সন্ত্রান্ত লোকেরা অনেকেই স্থত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি ও প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ হইতে অনেক সাধু, সয়াসী, পরমহংস ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করেন। যাহার যাহা ইচ্ছা, যাহার যাহা প্রয়োজন, তত্পযুক্ত ভাবে সকলকে যত্নের সহিত সেবা করা হয়। এই মহাযক্ত প্রায় একমাস কাল অম্ক্টিত হইয়াছিল।

#### নিৰ্বাণ।

এক দিবস পওহারী বাবা গভীর নিশীথ সময়ে গঙ্গাস্থান করিয়া নির্জ্জন নদীকূলে যোগজিয়া করিতেছিলেন। দৈবক্রমে তাঁহার যোগজিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। যোগে বাাঘাত ঘটবামাত্রই তাঁহার শরীর অস্তুস্থ হইয়া পড়ে। তাঁহার কি অস্তুথ, তাহা জানিবার জন্ম অনেকে অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই।

বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখের প্রাতঃকালে পওহারী বাবার ভ্রাতা এবং ভ্রাতপুত্র বদরিনারায়ণ, বারাণদী কলেজের পণ্ডিত ভাগবতাচারী, পণ্ডিত জনার্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আশ্রম-মধ্যস্থ কুটীর হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। উহারা মনে করিয়াছিলেন, উহা হোমের ধুম। পরে যথন দেখিলেন, গুল্র মেঘের ক্যায় ধুমরাশি উথিত হইতেছে এবং সমস্ত ঘরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তথন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বদরিনারায়ণ বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্ম কুটীরের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ঘরই জলিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, "মহারাজ। অগ্নি নির্বাণ করিতে অমুসতি' দিউন।" এই সময়ে পওহারী বাবা একবার তাঁছার মুখের দিকে ফিরিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, বদরিনারায়ণ তাহা ব্রিতে পারিলেন না। বদরি-নারায়ণের চীৎকার শুনিয়া পওহারী বাবার প্রিয়সেবক ভৃগুনাথ এবং অগ্রান্ত হুই একজন সেই কুটীরের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সদ্যঃস্নাত আর্দ্র কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই তপ্তকাঞ্চননিভ অঙ্গে ঘৃত্তিলৈপিত রহিয়াছে, পরিধানে কুশরজ্জুসংযুক্ত কৌপীন। তিনি হোমকুণ্ডের সন্মুথে কম্বলের আসনে উত্তরমুথ হইয়া পদ্মাসনে \* যোগে মগ্ন রহিয়াছেন এবং তাঁহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিথার দগ্ধ হইতেছে। হত্তের সম্বল "আশা" † নিকটে পজিয়া রহিয়াছে, চতুর্দিকে ত্বতের কলস, কর্পূরের ভাগু, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি হোমের দ্রব্যসকল সজ্জিত রহিয়াছে। বদরিনারায়ণ, ভৃগু প্রভৃতি সেবকগণ নির্বাক্ নিম্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাযোগাঁর ব্রহ্মরদ্ধ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

\* পদাসন ছই প্রকার—মুক্ত-পদ্মাসন ও বদ্ধ-পদ্মাসন। মুক্ত-পদ্মাসন—প্রথমতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া দস্তমূলে জিহ্বা রাখিবে। পরে চিবৃক ও বক্ষংস্থল উরত করিয়া যথাশক্তি অল্লে অল্লে ঘারু পূরণ করিবে এবং ঐ পূরিত বায়ুকে রোধ করিয়া রেচক করিবে, ইহারই নাম মুক্ত-পদ্মাসন।

বদ্ধ-পদ্মাসন— বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ সংস্থাপন করিয়া ছই হস্ত পৃষ্ঠদেশ দিয়া লইয়া আসিয়া ছই পায়ের বৃদ্ধাস্থলি দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়ে। পরে চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া এবং নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া, কুন্তক করিবে, ইহাকেই বদ্ধ-পদ্মাসন বলে।

† কাঠের বোগদণ্ড। যোগিগণ দিবারাত্র সমভাবে বসিরা থাকিবার পর ক্লান্তি বোধ করিলে এইরূপ (T) আফুতির কাঠদণ্ডের উপর হস্ত রাখিরা বিজ্ঞান করিরা থাকেন; ঐ বিভাগনেদ্বের নামই "আশা।"

# শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী।

১৩০৩ শকে কণাট দেশে সর্বজ্ঞ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ভরদাজ গোত্রোদ্ভব যজুর্বেবদীয় ব্রাহ্মণ। তিনি এগার বৎসর মাত্র রাজ্য-শাসন করিয়া কালের হস্তে জীবন সমর্পণ করেন। সর্ব্বজ্ঞের এক মাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ ; পিতার মৃত্যুর পর ১৩১৪ শকে তিনি কর্ণাটের অধীশ্বর হন। অনিরুদ্ধের তুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠের নাম রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠের নাম হরিহর। ১৩৩৮ শকে অনিকদ্বের মৃত্যু হয়। পিতার প্রাদ্ধকার্য্যাদি সমাপন করিয়া, রাজ্যশাসন লইয়া তুই ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। রূপেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ গৌড় দেশের রাজার নিকট গমন করেন। গোড়ের রাজা, অনিক্রদ্ধের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্ম তিনি রূপেশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৩৫৫ শকে রূপেশ্বরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ গৌড়ের রাজার মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া, গঙ্গা-তীরে বাদ করিবার জন্ম গৌডেখরের অধীন নৈহাটী গ্রাদে আগমন করেন। পদ্মনাভের পাঁচ পুত্র,-পুরুষোত্তম, জগরাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং মুকুন্দ। মুকুনের পুত্র-কুমার। কুমারের পুত্র-সনাতন, রূপ \* ও বল্লভ।

সনাতন বিদ্যাবৃদ্ধিতে বঙ্গদেশে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরূপও সনাতনের মত ছিলেন। সনাতন বিদ্যাবাচম্পতি মহাশরের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীরূপের গুরু ছিলেন সনাতন। সনাতন গুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিতেন, তাহাই রূপকে শিথাইতেন।

এরপ অনশ্রতি আছে বে, ঐটিচতক্সদেব রূপ ও সনাতন নাম দিয়াছিলেন।
 ইহাদের পিতৃদন্ত নাম অমর ও সন্তোষ।

১৪১১ শকাক হইতে ১৪৩৪ শকাক প্রাস্ত সৈয়দ হুসেন সা নামক জনৈক যবন, গৌড়ের সিংহাসনে সমারু ছিলেন। তিনি সনাতন ও রূপের বিদ্যাবন্ধার ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ-সরকারে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব গুণে পাতসাহের প্রিয়-পাত্র হইতে থাকেন। পাতসহ স্নাতনকে সাকর-মল্লিক 🖺রূপকে দবীর-থাস \* এই উপাধি প্রদান করিয়া মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপাধি প্রদানকালীন রূপ ও সনাতন ছুইটা বুহৎ ভূসম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্লেচ্ছের সংস্রবে যাইয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইগাছেন, এই অনুমান করিয়া সমাজের নেতৃগণ তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করেন। তথনকার লোকের প্রকৃতি অন্তরূপ ছিল। তথন স্ব ইচ্ছায় কেহই ম্লেচ্ছসংস্পর্শে আসিত না. আসিলেই সমাজে নিন্দিত হইত, এমন কি, নেতাগণ সমাজ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া প্র্যান্ত দিতেন। তবে পাতসাহের ভয়ে কার্যোর ভার গ্রহণ করিতে হইত, নচেৎ রক্ষা ছিল না। কেবল প্রাণের ভয়ে ও অত্যাচারের ভয়ে রূপ ও সনাতন রাজ-কার্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে মেচ্ছ-সংস্পর্নী জানিয়া হীনজ্ঞানে সততই সম্কৃচিত থাকিতেন। তথনকার লোকেরা বলিতেন, মেচ্ছ-বিদ্যা-প্রাপ্ত, মেচ্ছ-শিক্ষিত, মেচ্ছ-ভাবাহিত হিন্দু-.মেচ্ছ, যবন-ম্রেচ্ছ হইতেও অধম। হিন্দুর আচার লইয়াই হিন্দুয়ানী। তথনকার সমাজ হিন্দুয়ানী-বিবজ্জিত হিন্দুদিগকে সমাজচ্যত করিতেন। কিন্তু এখন আর দেকাল নাই। এখন অনেকেই হিন্দুর আচার মানিতে কোন ক্রমে প্রস্তুত নহেন। হিন্দু হইয়াও তাঁহারা ঘোরতর মেছাচারে

\* সাকর অর্থে জ্ঞানবান এবং মল্লিক অর্থে শ্রেষ্ঠ বা মর্য্যাদাশালী। দ্বির খাদ অর্থে উদ্ভম লেখন। শ্রীরূপের হস্তাক্ষর অতি হন্দর ছিল। চৈত্স্পুদেব শ্রীরূপের অক্ষরের প্রশাসা করির। বলিয়াছিলেন যে, 'শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি।'

সর্বাণ ই রত। যথেচ্ছ আহার করিয়া এবং হিন্দু-নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচর দিতে লজ্জিত হর না। বৈষ্ণবগণ পূর্ণ মেচ্ছাচারসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রণী হইতে বিশেষ সচেষ্ট। অথাদা ও যবনের পাক থাইয়াও তাঁহাদের বৈষ্ণবতা নষ্ট হয় না, নিজ হস্তে পাথী মারিয়া রন্ধন করিয়া থাইলেও বৈষ্ণবতা বজায় থাকে! এখন আর সমাজের কোন ক্ষমতা নাই। এখন ক্ষমতা কেবল এখার্য্যের। বাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদেরই এখন জাত আছে, তাঁহারা অতিমেচ্ছ হইলেও হিন্দু-সমাজের প্রধান নেতা হইয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার বাটীতে আহার করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। উঃ, কালের কি পরিবর্ত্তন।

যে সময়ে শ্রীচৈতগুদেব ভারতের নানাস্থান পর্যাটন করিয়া বৈঞ্চব-ধর্মা প্রচার করিতেছিলেন, যে সময়ে সৎ, অসৎ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্য, প্রভৃতি শত সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার মুখ-নিঃস্থত স্থমধুর হরিনাম শ্রবণ করিবার জন্ম আকুল থাকিত, সেই সময়ে, রূপ ও সনাতন, চৈতন্ত-দেবের মহিমা অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা চৈতন্তদেবের গুণগরিমা শুনিয়া অবধি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার চেপ্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকার্য্যের প্রতিবন্ধকতাহেতু অভিলাষ পূর্ণ করিবার সময় পাইতেন না। এক দিবস শ্রীরূপ আপনার এবং সনাতনের মনের অবস্থা একথানি পত্রে লিখিয়া মহাপ্রভূর নিকট পাঠাইয়া দেন। চৈতন্তদেব ঐপর্থানি পাঠ করিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উভয় ভ্রাতার সাম্বনার জন্ম এক শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে শ্লোকটী এই,—

"পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মস্থ। তদেবাস্বাদরত্যস্তর্নবসঙ্গ রসায়নং॥" পরাধীনা (কুলরতী) রমণী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়াও যেমন নব-সঙ্গের রস মনে মনে আস্থাদন করে, সেইরূপ বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমরা ঈশ্বরের চরণ-চিন্তা করিবে।

চৈত্যুদেবের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রূপ ও সনাতনের প্রাণ নৃতন ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক দিবস নিশীথ সময়ে যথন মুষ্টারে বৃষ্টি পতিত হইতেছিল, মেঘের গর্জনে চারিদিক বিকম্পিত হইতেছিল, প্রবল ঝড়ে বড় বড় গাছসকল মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, পথে জন-প্রাণীর যাতামাত ছিল না. ঠিক সেই সময়ে শ্রীরূপ নবাবের কার্যো আহত হইয়া ঐ ভীষণ রাত্রিতে কোন এক পথ দিয়া যাইতেছিলেন। যে সময়ে তিনি এক ঘর দারিদ্রা-প্রপীড়িত, পর্ণকূটীরবাসী গীবরের কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ধীবর-পত্নী জল তাঙ্গিয়া যাওয়ার ছপ ছপ শক ভনিতে পাইল। স্ত্রীলোক স্বভাবতই ভীতা; সে ঐ শব্দ ভনিয়া স্বামীকে . জিজ্ঞাসা করিল, "এই চুর্য্যোগে এত রাত্রে কে বাহির হইয়াছে ?" ধীবর विनन, "এ সময়ে कुकुत ভিন্ন আর কে যাইবে।" शीवत-পত্নী विनन, "না, এ হুর্যোগে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না। আমার বোধ হয়, কোন ধনী লোকের চাকর হইবে।" ধীবর-পত্নীর কথা শুনিয়া শ্রীরূপের চৈতন্ত হইল। "অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, রাজগৌরবে ফীত হইয়া, আমি কিনা পশু মপেক্ষাও অধন বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতেছি," এই চিস্তাতে তাঁহার মন আলোডিত হইতে লাগিল। এই চিন্তাতেই তাঁহার বৈরাগোর উদয় হইল। তিনি রাজবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সনাতনের নিকট সকল কথা বাক্ত করিলেন।

শ্রীচৈতগুদেব নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আসিবার সময় রামকেলীতে আসিরাছিলেন। ঐ সময়ে রূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ,তাঁহারা মহাপ্রভুর মুথে ভক্তিতব ও প্রেমসাধনের বিষয় শ্রবণ

করিয়া বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মানসম্ভ্রম, ধনসম্পত্তি, এবং পদগৌরব কিছুতেই আর তাঁহাদিগের মনের শান্তিবিধান করিতে পারিল না। তাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত "কানাইনাটশাল" নামক স্থান পর্যান্ত গমন করিলে, চৈতন্তাদেব তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে বলেন। তাঁহারা বাটাতে প্রত্যাগত হইয়া শান্ত্রালোচনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এক দিবদ শ্রীরূপ শুনিলেন যে, গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবনে গিয়াছেন।
তপন তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বদিগকে বিভাগ করিয়া
দিয়া, স্বীয় কনিষ্ঠ ল্রাতা বল্লভ সহ প্রয়াগে আসিলেন। ঐ সময়ে মহাপ্রভু
প্রয়াগ-তার্থের কোন দেবালয়ে ভাবরদে মত্ত হইয়া নৃত্য ও সঙ্কীত্তন
করিতেছিলেন। বহুসংথাক ব্যক্তি হতচেতন হইয়া তাঁহার স্থমধুর হরিনাম
শ্রবণ করিতেছিল। ঐ সময়ে রূপ এবং বল্লভ তৃণগুচ্ছ দস্তে করিয়া
দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু দূর হইতে তাঁহাদিগকে
দেখিতে পাইয়া আদর করিয়া উভয় ল্রাতাকে নিকটে বসাইলেন
এবং সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ প্রয়াগ হইতে
সনাতনকে একথানি পত্র লিথিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে গৌরাঙ্গের
বৃন্দাবনে অবস্থিতি, আপনার গৃহত্যাগাদির সংবাদ এবং বণিকের নিকটে
গচ্ছিত দশ সহস্র মুদ্রার বিষয় লিখিত ছিল। শ্রীরূপের পত্র পাইয়া
সনাতনের প্রাণ উদ্বেগ বন্ধণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল, তিনি হা ত্রতাশে
দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সনাতন পূর্ব হইতেই বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা কিরূপে রাজমন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার কার্য্যে পাতসাহ অসম্ভন্ত হইলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপস্থত করিয়া দিবেন, তাই তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন। রাজার লোক আসিলে তিনি বলিতেন, "শরীর অস্ত্রস্থ হইয়াছে।" রাজ-বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, সকলই মিথ্যা। পাতসাহ স্বয়ং একদিন সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রবোধবাকো অনেক বৃঝাইলেন, কিন্তু সনাতনের ব্যাকুল প্রাণে তাহা স্থান পাইল না। পাতসাহ দেখিলেন, সনাতনকে গৃহে রাখিবার আর উপায় নাই, সেই জন্ম তিনি বিষধ্ব অন্তরে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

উডিয়ার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত যথন ছদেন সার বিবাদ চালতে-ছিল, কার্যাবশতঃ এই সময়ে হুসেন সাকে দক্ষিণ প্রদেশে যাত্রা করিতে হইল। বৃদ্ধিমান ও স্কুচতুর মন্ত্রী সন্যতনকৈ সঙ্গে লইয়া যাইতে তিনি মনস্থ করিলেন। সনাতন অস্বীকৃত হইয়া উত্তর দিলেন যে, ''আমি আপনার সহিত দেবতা-নিগ্রহ ও ব্রান্ধণের উপর অত্যাচার করিতে যাইব না।" সনাতনের কথায় পাতসাহ ক্রদ্ধ হইরা চলিয়া গেলেন। হুসেন সা উডিয়ায় গ্রম করিলে, সনাতন কারারক্ষককে নিনতি করিয়া বলিল, "দেখ, ভাই। আমি এক সময়ে তোমার কত উপকার করিয়াছি. এখন তুমি তাহার প্রত্যুপকার কর এবং তোমার সম্ভানসম্ভতির জলযোগের জন্ম পাঁচ সহস্র মুদ্রা এহণ কর।" কারারক্ষক ইহাতে অসমত হইল। সনাতন কি <sup>\*</sup> করিবেন, তিনি পুনরায় উহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "তোমার কোন ভয় নাই, আমি ফকির হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইব, আমি, আর এদেশে থাকিব না। তুমি পাতসাহকে যাহা বুঝাইয়া দিকে, তিনি তাহাই বুঝিবেন। আমি তোমাকে আরও হুই সহস্র মুদ্রা দিতেছি।" সনাতন কারারক্ষককে এইরূপে বণীভূত করিয়া, সাত সহস্র মুদ্রা দিয়া ভূতা ঈশানের সহিত त्रजनीर्यारा कात्राशात इटेरा প्राप्तन कतिरानन। जेगारनत निकछ কয়েকটী স্বৰ্ণমূদ্ৰা থাকায় পথিমধ্যে পাতড় পৰ্বতের নিকট কয়েকজন

দস্যা তাঁহাদের পশ্চাদমুসরণ করে। সনাতন ইহা বুঝিতে পারিয়া দস্যাদিগকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রদান করিলেন এবং ঈশানকে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়া, তিনি একাকী উদাসীন বেশে বৃন্দাবনাভিমুথে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শ্রীরূপ প্রয়াগ-তীথে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্পতক্রর মহাবীজ্ব রোপণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার জন্ম বিলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বারাণসী বামে চলিয়া আসিলেন।

সনাতন বৃন্দাবন যাইবার সময় এক দিবস রাত্রিকালে হাজিপুরের এক উত্থানের রক্ষতলে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন, এরূপ সম্যে তাঁহার ভগিনীপতি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজতুলা মহিমান্তিত সনাতনের মলিন বসন ও উদাসীন বেশ দেখিয়া অত্যস্ত দুঃথ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম কত প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সনাতনের মন ফিরিল না। তিনি সনাতনের শীতবন্ত্র নাই দেখিয়া, শীত-নিবারণার্থ তাঁহাকে আপনার গাত্রের শাল প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। ভগিনীপতি অনেক ব্যাইয়া এবং তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে তাঁহাকে একথানি ভোটকম্বল ব্যবহার করিতে সম্মত করাইলেন। সনাতন সেই ভোটকম্বল থানিতে গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। & সময়ে শ্রীগোরাঙ্গদেব কাণাতে ছিলেন। সনাতন, গোরাঙ্গের চরণে আশ্রয় লইবার জন্ম তাঁহার বাস-ভবনের বহিদ্বারে দত্তে তৃণধারণ করিয়া দুগুরুমান রহিলেন। ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া স্নাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নাতনের মন্তক মুণ্ডন ও স্নান করাইয়া দিয়া নববস্ত্রপরিধান করিতে অন্তরোধ করিলেন। কিন্তু সনাতন এক থানি পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইয়া

ভাহাই পরিধান করিলেন। সনাভনের গাত্রে ভোট-কম্বল দেথিয়া চৈতন্ত-দেব মনে করিতেছিলেন, "সনাভন মাজিও বিষয়-মুথ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে সমর্থ হন নাই।" ভক্ত সনাভন, গৌরাঙ্গের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একজন দরিদ্র বাক্তিকে উহা দান করিলেন। কেবল শীত-নিবারণের জন্ম তিনি একথানি ছিল্ল ও মলিন কম্বা গ্রহণ করিলেন। সনাভনের কার্য্য দেথিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "উত্তম বৈছ কি কথন রোগের শেষ রাথে ?"

চৈতন্তদেব সনাতনকে ওই মাসকাল ক্রমাগত "ভক্তি" শিক্ষা দিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। বাইবার সময় সনাতনকে বলিয়া গেলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেথানে তোমার ভ্রাতৃদয় আছেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাং কর।" শ্রীচৈতন্তার আদেশামুসারে তিনি বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, রূপ তাঁহার অরেষণের জন্ত অন্ত পথ দিয়া কাশাধামে গমন করিয়াছেন। স্কর্দ্ধি রায় \* সনাতনকে অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। সনাতন পরম বৈরাগী, তিনি সুবৃদ্ধির আলয়ে তুই দিন মাত্র থাকিয়া বৃক্ষতলে আশ্রম্নগ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতিদিন বন হইতে কাষ্ঠাহরণ করিয়া বাজারে বিক্রম্ব করিতেন এবং সেই বিক্রয়লন্ধ অর্থের কিয়দংশ জীবন ধারণোপযোগী আহার্যোর জন্ত বায় করিতেন, অবশিষ্ট দীনতংখীদিগকে বিতরণ করিতেন।

<sup>\*</sup> স্বৃদ্ধি রায় এক সময়ে গৌড়ের অধীখর ছিলেন, দৈয়দ হুদেন থাঁ ইহার কর্মাচারী ছিল। হুদেন থাঁ রাজকায়ে অবহেলা করিত বলিয়া স্বৃদ্ধি ইহাকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। চিরদিন কথন সমভাবে যায় না। ভাগাবিপর্যায়ে স্বৃদ্ধি মুসলমানাধিপতি কর্তৃক রাজাচ্যুত হন এবং হুদেন থা নবাব হয়। হুদেন থা নবাব হয়। হুদেন থা নবাব হয়য়া কিছুদিন পর্যান্ত পুরাতন প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান করিয়াছিল, ক্ষিদ্ধ তাহার স্ত্রী পূর্বের কথা বিম্মৃত হুইতে পারে নাই। বেগম সা একদিন সেই কশাঘাতের

সনাতন যথন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিনি যমুনার স্নান করিতে যাইরা একবছমূল্য মণি প্রাপ্ত হন। উহা কোন ভিক্কুককে দান করিবার জন্ম তিনি যমুনার তটে বিসিয়া রহিলেন। বহুক্লণ বিসিয়া থাকিবার পর যথন তিনি কোন ভিক্কুককে দেখিতে পাইলেন না, তথন তিনি ঐ মণি এক স্থানে রাখিয়া বালি ঢাকা দিয়া জলে অবতরণ করিলেন। সান করা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এরপ সনয়ে এক জন রাজণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সনাতনকে বলিলেন, "মহাশয়! গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেশিয়াছি যে, আপান আমার দরিদ্রদ্ধা দ্ব করিবার জন্ম আমাকে প্রচুর অর্থান করিতেছেন।' আপনি একজন ঐশ্বর্যাশালী ব্যক্তি এবং স্বপ্ন সময়ে সময়ে সলয় হয়, ইহা ভাবিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। বোব হয়, আমার আশা পূর্ণ হইবে।" সনাতন ব্রাজণের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! ঐ স্থানে বালি ঢাপা

চিত্র দেখাইয়া বলিল, "এটা কিনের দাগ, তুমি জান ?" তদেন খা বলিল, "হাঁ, আমি খুব ভাল এপ জানি।" বেগম বলিল. "তবে তুমি কেন তাহার প্রতিশোধ লইবেছ না ও তুমি এই দতে স্থবৃদ্ধির প্রাণদণ্ড কর, নতেং আমি জলে ঝাঁপ নিয়া প্রণত্যাগ করিব।" পঞ্জীর কথায় তদেন বলিল, "আমি উহার নিমক খাইয়াছি, স্বতরাং উহার কোনরূপ জনিষ্ট করিতে পারিব না।" বেগম সা নিতান্ত জিদাজিদি করায়, তদেন খা স্থবৃদ্ধির মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া জাতিভ্রম্ভ করিয়া দিল। স্থবৃদ্ধি জাতিভ্রম্ভ হইয়া দর্বাথ, পরিত্যাগ করিয়া বারাণদীতে আদিলেন। তিনি তথাকার পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়-চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে, তাহারা তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু স্থবৃদ্ধি তাহা মা করিয়া চৈতত্যের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থন। করিলেন। চৈত্যুদেব বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গিয়া কৃঞ্চনাম কীর্ত্তন বিধি।" সেই অববি তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া অতি দীনহান কাঙ্গালের স্থায় নামকীর্ত্তন করিতে জীবন অতিবাহিত করিলেন। মধুরা-মাহায়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে তিনিই প্রকাশিত করেন।

আপনার ধনরত্ব আছে, আপনি উহা লইয়া যাউন।" ব্রাহ্মণ অনেক অমু-সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন ধনরত্ন পাইলেন না। তথন তিনি সনাতনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এত উপহাস করিলেন কেন ? আপনি 'দিব না' বলিলেই আমি চলিয়া যাইতাম।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সনাতন কিছু তুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার অত্যন্ত কণ্ঠ হইয়াছে, আমি গিয়া আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি স্নান সমাপন করিয়া সেই স্থানে আসিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর। আমি ম্নান করিয়াছি, উহা আর স্পর্শ করিব না: আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানের বালিগুলি সরাইয়া আপনার ধনরত্ব গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ বালিগুলি সরাইবা মাত্র সেই বহুমলা মণি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মণি পাইয়া মহোল্লাসে গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল. "এমন পদার্থ গোস্বামী আমাকে কেন দান করিলেন, নিজে রাখা দরে থাকুক. স্পর্শও করিলেন না: কিন্তু আমি তাঁহার ঘুণিত পদার্থ পাইয়া মহা আহলাদিত হইয়াছি। তিনি ইহা স্পর্শ করিলেন না কেন গ অবশ্র ইহার কোন কারণ আছে। যে পদার্থ পাইয়া তিনি পৃথিবীর মণিমুক্তাকে তৃচ্ছ জ্ঞান করিতে শিথিয়াছেন, আমিও তাহা পাইতে এ প্রাণ নিয়োগ করিব।" ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন এবং সনাতনের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন। একদা কোন দিগিজয়ী পণ্ডিত রূপ ও সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার¦ উহাতে অসমত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র

একদা কোন দিগ্নজয়া পাওত রূপ ও সনাতনকে বিচারাথ আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাতে অসম্মত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিথিয়া দেন। ঐ পণ্ডিত সেই জয়পত্রে জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলেন। জীব \* ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা দেখিয়া এবং শুরুর অবমাননা সহু করিতে না

শ্রীব গোস্বামী, রূপ ও সনাতনের ত্রাতশুত্র ও বল্লভের পুত্র। সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচশ্যতি, রূপের গুরু সনাতন (রূপ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতেই শিক্ষালাভ

পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বিচার করিব।" বিচারে পণ্ডিত পরাভূত হইয়া যান। খ্রীরূপ ইহা শুনিয়া জীবকে বহু ভং দনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি জয় পরাজয়, মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, জয়াভিলায়ী সেই পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, আপনি অমানী হইয়া কেন তাঁহাকে দীনতার সহিত মানদান করিলে না ? জীব ! তুমি এখনও বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হও নাই।"

সনাতন একবার গোরাঙ্গদর্শনে বৃদ্ধাবন হইতে প্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া-ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অতি ঘণিত কুঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া এই ঘণিত অবস্থার চৈতন্তের সন্মুথে গমন করা অপকর্ম্ম বিবেচনায় প্রীপ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই স্থির করেন। ইতোমধ্যে গোরাঙ্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সনাতনকে দেখিবামাত্রই চৈতন্তদেব ব্যপ্রতা সহকারে ক্রতপদে অগ্রসর হইলেন। সনাতন সন্ধুচিত হইয়া কিছু পশ্চাৎপদ হইলেন এবং বলিলেন, "প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, তাহাতে আবার অতি ঘণিত কুঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" কিন্তু চৈতন্তদেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার দেহ আমার পক্ষে অতি পবিত্র, ঘণা করিলে আমার ধর্মনন্ত হইবে।" চৈতন্তদেব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোভাব ব্যিতে পারিয়া, তাহাকে ইহাও বলিলেন, "সনাতন। তুমি দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণকে পাইবেনুনা। কৃষ্ণপ্রাপ্তির

করিয়াছিলেন।) আবার জীব গোস্বামীর গুরু রূপ। কিন্ত জীবের বৈদান্তিক গুরু—
কাশীনিবাসী মধুস্দন বাচম্পতি মহাশয়। ইনি একজন প্রধান গ্রন্থকার। ভগবৎয়ট্-সন্দর্ভ ও লঘুতোধিণী ইহার প্রধান গ্রন্থ। ইনিই বৃন্দাবনের রাধা-দামোদরের
মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উপায় ভক্তি ও ভজন। তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীক্লফের বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য্য রসের আস্বাদন ও বিতরণ কর। গৌরাঙ্গের আদেশে তিনি পুনরায় বুন্দাবনে আসিলেন।

বুন্দাবন হইতে কোন যাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে, গৌরাঙ্গ অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞানা করিতেন, "আমার রূপ-সনাতন কেমন আছে ? তাহারা সেথানে কিরূপে দিনপাত করিতেছে ?" তাহারা বলিত, "নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা গুইজনে তরুতলে শয়ন করেন, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করেন, ছিল্ল বহির্ব্বাস, কন্থা এবং করোয়া মাত্র তাহাদের সঙ্গে থাকে, অপ্তপ্রহরের মধ্যে চারিদণ্ড কাল নিদ্রা যান, অবশিষ্ঠ সময় নাম-জপ, সঙ্কীর্ত্তন, এবং ভক্তিশাস্ত্রপ্রথমন করিয়া থাকেন।

সনাতন বৃহদ্বাগবতামূত, হরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিগ্দশনী নামে টীকা, লীলান্তব এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষিণী নামে টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপ ভক্তিরসামূত, মথুরা-মাহাত্ম্য পদাবলী, হংসদৃত, উদ্দুলনেশ, অষ্টাদশকচ্ছলঃ-স্তব-মালা, উৎকলিকাবলী, প্রেমেন্দ্সাগর, নাচক-চন্দ্রিকা, লঘুভাগবততোষিণী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলীভাণিকা প্রভৃতি স্প্রতিষ্ঠিত বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদগ্ধমাধব ১৪৪৭ শকে ও দানকেলীভাণিকা ১৪৬৩ শকে লিখিত হয়। এই সকল গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব, হরিভক্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে বিবৃত আছে।

শ্রীরূপ ও সনাতন শ্রীরূন্দাবনেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। বিছা, পদ ও ঐশর্য্যে গৌরবান্থিত হইয়া কিরুপে নিরভিমান, নির্লোভ, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে হয়, রূপ-সনাতনই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

## মৌনীবাবা

১৮৫৯ খুষ্টান্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত আবুদিয়া গ্রামে, কারস্থ বংশে মৌনীবাবা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ স্বছল না থাকার, রামচন্দ্র কর্ম্মোপলকে পাবনায় গ্রিয়া বাস করিম্নাছিলেন। রামচন্দ্রের ছুই পুত্র, জোষ্টের নাম প্যারীলাল এবং কনির্চের নাম হীরালাল। ছুইটী ভাই ই পাবনা গভর্গমেন্ট ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিত। এই বিভালয়ের একজন শিক্ষক ব্রাহ্ম-পর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্যারীলালের ঈশ্বরান্থরাগ এবং পবিত্র জীবন দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে ব্যাহ্মধর্মের উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,—

"যৌবন কালেই ধর্মানীল হইবে, কারণ কথন মৃত্যু হইবে, কেহই জানে না। আপনার যশ, পৌরুষ ও গুপুকথা এবং পরোপকারার্থ নিজক্বত কর্মা, কথনও প্রকাশ করিবে না।"

"ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার দ্বারা অপকারীকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোফ্ট্রবৎ ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। সারথি যেমন অশ্বসকলের সংযম করেন, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইক্রিয়সকলের সংযমে যত্ন করিবেন।"

"পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্মাই থাকেন। মুমুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয় এবং একাকীই স্বীয় পুণ্যের অথবা ছ্ছ্কুতির ফলভোগ করে। বান্ধবেরা মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবং ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বিমুথ হইয়া গমন করেন, কিন্তু ধর্ম তাহার অন্থগামী হয়েন। অতএব আপনার সহায়ার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্মকে নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্মের সহায়তায় জীব ছস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।"

বালক গৃইটীর বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জ্ঞানলাভের সহিত ধর্মজীবনের স্থলক্ষণসমূহ প্রফুটিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইহাদের মাতৃপিতৃ-বিয়োগ হয়। মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ইহারা যৌবনের প্রারম্ভে প্রকাশ্র রূপে রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মগণ করেরা থাকেন, এই স্থানে তাহার কিঞ্ছিৎ সাভাষ দেওয়া গেল,—

"হে বিনীত বৎসল দয়ানয় পরনেশর! আমরা সকল নরনারী তোমার চরণে আসিয়া একত্র হইলাম, রূপাসিন্ধাে, দরা করিয়া আমাদের প্রতি প্রসর হও। সংসারের পাপতাপ হইতে ক্ষণকালের জন্ম আসিয়া তোমার উপাসনার জন্ম সকলে মিলিত হইলাম, শান্তিদাতা, আমাদের পাপ-দগ্ধ হদয়ে শান্তিপান কর। দিবসের মধ্যে কতবার তোমাকে ভূলিয়া কত পাপ-চিস্তা করিয়াছি, তুমি রূপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি চিরশান্তি, হৃদয়ের ধন, জীবনসর্বাস্থ্য, তোমাকে হৃদয়ে রাথিয়া প্রাণ-মন স্থানিতা করি।

"হে জাজলামান প্রত্যক্ষ দেবতা! তোমার জলস্ত তেজঃ চতুর্দিক উজ্জল করিয়াছে, দমস্ত পৃথিবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভো, আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। গতিনাথ, তুমি অনায়াদে অগতির, গতি দিতে পার, দীনবন্ধো, আমরা অতি দীন হঃথী, তোমার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছি, আমাদের সমস্ত হঃথ দূর কর। তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের

জাবন, অন্তবের অন্তর, আত্মার আত্মা, হৃদয়ের শোণিত, তুমি অন্ধের ষষ্টি, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙ্গালের ধন, ঠাকুর, দরা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন গতি নাই। হে দীনবদ্ধো! মোহ-অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, পিতঃ! আমাদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে প্রাণের ঈশ্বর। পৃথিবীতে ত তোমার মত বন্ধু কাহাকেও পাইলাম না। তুমি ইহকাল প্রকালের দেবতা. জীবনে মরণে তুমিই একমাত্র সহায়। তুমি অনাদি, অনন্ত, অপার, অগমা, কুদ্র মনুষা তোমার নহিমা কি বুঝিবে 
 কোথায় মনুষা কীটাণুকীট. বালুকার ভায় ধূলিতে পতিত, আর তুমি রাজরাজেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা জগং তোমার পদতলে যুরিতেছে। মাগো বিশ্বজননি! সন্তান বলিয়া আঘাদের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত কর। আর যতদিন থাকিব, তোমায় ভুলিব না, আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের পাপকূপে মগ্ন হইব না। তোমার জ্রোড়ে মাথা দিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিব। হে রূপাসিন্ধো! তুমি আমাদের আত্মার রক্ষক, তুমিই একমাত্র প্রেমস্বরূপ শান্তিদাতা। হে ভক্তজনসহায় মুক্তিদাতা। আর কি বলিব, দয়া করিয়া তোমার দাসদাসিগণের ক্ষুদ্র হৃদয় দিন দিন পবিত্র কর. অভির মধ্যে যে সমস্ত পাপ প্রবিষ্ট হইরাছে, তাহা হইতে মুক্ত কর। হে পূর্ণানন্দ স্থপায় অন্তরাত্মা, প্রাণদাতা প্রমেশ্বর ! তুমিই সত্যা তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। বিশ্বময়ী জননি । সংসারের সমুদায় কোলাহল ছাড়িয়া. তোমার ক্রোড়ে বসিয়া, সংসারের তুঃখ-যন্ত্রণা ভূলিয়া গেলান, এমন মা নিকটে থাকিতে আমরা মাতৃহীনের ন্তায় পথে পথে ভ্রমণ করি। মা। একবার প্রসরমূথে আমাদের দিকে চাও, আমরা ক্লতার্থ হইয়া যাই। আমাদের ক্ষুধার অল্ল, পিপাদার জল, স্বহস্তে মুথে তুলিয়া দিতেছ, যথন বাহা প্রয়োজন, আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, মা ভোমার মুথের দিকে

তাকাইলে পাষাণহ্লয়ও বিগলিত হয়। হে হৃদয়-বন্ধো! রূপা করিয়া আশীর্কাদ কর, যেন চিরদিন আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে তাপিত মস্তক রাথিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

#### শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণের পর হইতেই ইহারা হিন্দুসমাজ হইতে তাড়িত হইলেন। সংগ্ল সংগ্ল অর্থকষ্টও উপস্থিত হইল। প্যারীলাল কনিষ্ঠের পড়িবার থরচ চালাইবার জন্ম নিজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতার কার্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ির বিভালয়ের শিক্ষকতা করেন, পরে রঙ্গপুরের অন্তর্গত গোপালপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যো তিনি অনেক দিন ব্রতী ছিলেন।

যে সময়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপালপুরে থাকিবার সময়, তাঁহার একটা ভাগনী এবং সহপ্রিমাণ তাঁহার নিকট বাস করিতেন। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও তিনি ধর্মাজীবন লাভ করিবার জন্ম গভীর রাত্রিতে উঠিয়া সাধন ভজন করিতেন। পাছে অধিকক্ষণ নিজাভিভূত হইয়া পড়েন, এই আশক্ষায় তিনি একথানি বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। দিবারাত্রির মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র নিজা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। তিনি কথনও ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, অতি সামান্ম দ্রব্য অল্পমাত্র ভোজন করিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে উপবাসীও থাকিতেন। পাারীলাল সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের সকল কাজকর্ম্ম সারিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, সেইটুকু সময়ে ভাবীজীবন উন্নত করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেন।

এইরপ সাধন, ভজন ও সংসারধর্ম অন্ধুশীলন করিতে করিতে প্যারীলাল প্রায় বার বংসর কাল অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হন। পত্নীর মৃত্যুতে তিনি কিছু ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁহার ঘোরতর বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিষয়কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে বিসয়া সাধনা করিতে মনস্থ করিলেন।

भातीनात्नत कान वन्, भातीनात्नत भन्नी-नित्यां श्रेशांक अनिया, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার জন্ম তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসিয়া-ছিলেন। তিনি বন্ধর অন্ধরোধ-বাকা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই। মানুষ সর্বাদা সংসার-লীলায় উন্মত। সংসারের উন্নতি এবং স্ব স্ব পার্থিব উন্নতি, এই লইয়াই সর্বাদা ব্যতিবাস্ত। কিসে রাশি রাশি অর্থসঞ্চয় হইবে, কিসে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হুইবে, এই সকল নশ্বর ভাবনায় ক্ষুদ্র মানব জীবন অতিবাহিত করে। ধর্মোর জন্ম তাহাদের প্রাণে একটও পিপাসা হয় না। ভাই! কেবল সংসার-থেলায় মজিও না। দেখিতেছ না, রিপুগণের প্রবল আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া অনস্ত তুর্গতি হইতেছে ? কথন কামের বশবর্তী হইয়া অশেষ অনিষ্ঠ সাধিত হইতেছে; কথন ক্রোধের দাস হইয়া কাটাকাটি মারামারি প্রভৃতি কতই নিষ্ঠর আচরণ সম্পাদিত হইতেছে। যথন দেখিতেছ, একটী রিপুর পরিণাম অনস্ত হুর্গতি, তখন কেন আর সংসারে মজিয়া রিপুর জীতদাস হইরা, বুথা আমোদে অমূল্য সময় অতিবাহিত কর ? তুমি জান! এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আসিয়া ধরিতে পারে ১ কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া পায়ে মাথা খুঁড়িলেও সে একটুকু অপেক্ষা করিবে না। তাই বলি-তেছি, সর্বাদাই ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাথ, ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রসর হও। মিণ্যা কার্যো ঘুরিয়া, অসার বিষয়ে মাতিয়া, কেন বুণা হৈ চৈ করিয়া অমূল্য সময়টা কাটাও। নিশ্চয় জানিও, যাইতে .ইইবে। এই ধন, মান, যশ, যাহার জন্ত এত কলহ, এত বিদ্বেষ, এত দলাদলি, এ সকল তথন কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না। যে সংসারে পদে পদে কুকাজ, কুদুশু বিরাজমান, তাহা কি মানব-স্থথের আধার, না ছংখাগার ? সংসার অনিত্য, সংসার ছায়াবাজী! যে সংসারে মুঝ, সে ল্রাস্ত, সে ঘোর মুর্থ! আমি এত দিন ল্রাস্তির বশে থাকিয়া সংসার-সাগরে হাপুড়ুবু খাইয়াছিলাম, ভগবান্ আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি আর উহাতে নিমজ্জিত হইতে চাহি না। ভাই! তুমি আর আমাকে বিবাহ করিবার কথা বলিও না, যাহাতে ভগবান্কে ডাকিতে পারি, সেই বিষয়ে বরং সাহায় কর।" পারীলালের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া, তিনি আর কিছুই বলিতে না পারিয়া বন্ধর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্যারীলালের পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অগোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যারীলাল স্থযোগ বুঝিয়া কনিষ্ঠের প্রতি সংসারের সকল ভার অর্পণ করিয়া যোগসাধনের জন্ম চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। প্যারীলাল নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হিন্দুধর্মোর জন্ম ক্রিত এবং সেই জন্মই আজ তিনি যোগসাধনের জন্ম পর্ব্বতিগ্রহায় আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

প্যারীলাল তিন বংসর কাল চিত্রকূট পর্বতে যোগাভ্যাস করিয়া, ওঁকারনাথ পর্বতে \* গমন করিলেন। ওঁকারনাথ পর্বত, সাধনার একটী প্রশস্ত স্থান। ইহা প্রকৃতিদেবীর রম্য কানন বলিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী তথায় গিয়া বাস করেন। প্যারীলাল ওঁকারনাথে একটা মনোমত স্থান

এই পর্বত বিশ্ব্যাগিরির একটী অংশ; বর্ত্তমান,খাণ্ডোয়া জেলার অন্তর্গত। এই
 ক্রানে ও কারনাথ নামক মহাদেব স্থাপিত আছেন।

নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তথায় তপস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বৎসর কাল তিনি স্বল্লাহারে ও অনাহারে, নিদ্রায় ও অনিদ্রায়, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে থাকিয়া তপস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে প্রায় কেহই দেখিতে পাইত না। তাঁহার এইরূপ কঠোর যোগ-সাধন দেখিয়া তৎস্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক একজন বাবসায়ী তাঁহার জন্ম ঐ পাহাড়ের গাতে একটা স্থানর গুদ্ধনাণ করিয়া দেন। প্রারীলাল ঐ শুদ্ধার মধ্যে আসন স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়ভার সহিত সাধনা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি মৌন-ব্রত অবলম্বন করিলেন। পাছে তাঁহার নিকট লোক সমাগম হয়, এই আশক্ষায় তিনি প্রায় শুহার বাহির হইতেন না। তিনি কথন কোন্ সময়ে শৌচ কার্যাদি সমাধা করিতেন, তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রায় ছয়মাসকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, তিনি জনসমাজে "দৌনীবাবা" \* বলিয়া পরিচিত হন।

মৌনীবাবার গুহায় দ্রবাসামগ্রীর মধ্যে তিনটী পিত্তলের ঘট, একথানি চর্ম্ম এবং একটী পাথরের নোড়া ছিল। চর্ম্মে বসিতেন, কথনও বা শয়ন করিতেন। শয়ন সময়ে ঐ পাথরের নোড়াটী শিয়রে দিতেন।

<sup>\*</sup> মৌনব্রত অর্থাং বাক্দংখম, সত্য-সাধনেরই আনুষক্তিক। অধিক বাকা বলিলে প্রায় মিথা। বা বুথাবাকা হয়। সেই জন্ম কার্যক্ষেত্রে যথাসন্তব অন্ধ বাকা প্রয়োগ করা কর্ত্রা। মৌনবালম্বন করিলে অনেক সময় মিথা।র হস্ত ইইতে পরিত্রাণ পাওয়া বায় এবং মনেরও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই জন্মই পূর্বকালে মূনিরা মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ বাগিল্রিয়ের দমন অত্যন্ত শুভফলপ্রদ। যাহারা মৌনব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অধিক বাকা বলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়ই নই হয়। তাহাতে প্রধানতঃ তুইটা মহৎ ফললাভ হয়। প্রথমতঃ মনের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়, দ্বিতীয়তঃ নীচদংস্ব বা পাপদংস্ব ইইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মৌনব্রত যোগদাধনের একটা প্রধান অক্স।

মৌনীবাবার সাক্ষাংলাভের জন্ম সময়ে সময়ে তাঁহার গুদ্দার দারে ভীষণ জনতা হইত। ঐ জনতাকারীদিগের মধ্যে কেই উৎকট রোগ শান্তির জন্ম, কেই অর্থকচ্ছের প্রতিকারাকাজ্জায়, কেই গুপ্ত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ম, কেই অর্থকচ্ছের প্রতিকারাকাজ্জায়, কেই গুপ্ত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ম, কেই বা শিষা ইইবার আশায় আসিতেন। অনেকে আশাতীত ফললাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত ইইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাবসায়ী আপনার মুখ্যে বলিয়াছেন, "আনি অতি দরিদ্র ছিলাম, যে দিন ইইতে আমি মৌনীবাবার শুভদৃষ্টিতে পতিত ইইয়াছি, সেই দিন ইইতে আমার উন্নতি আরম্ভ ইইয়াছে। মৌনীবাবাই আমার ধনেশ্বর্যোর মূল।" ওঁকারনাথের মোহান্ত বলিয়াছিলেন, "আনি এ জীবনে যত সাধু সন্ন্যাসী দেথিয়াছি, কিন্তু মৌনীবাবার মত সাধু একজনও দেথি নাই।"

মৌনীবাবা নিজের শরীরের প্রতি লক্ষা না রাখিয়া কঠিন অপেক্ষা কঠিনতর বোগসাধনা করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তিনি ইহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই বে, শরীরকে অগ্রে রক্ষা করা আবশুক। তিনি প্রতিদিন এক পোয়া ছয় এবং এক ছটাক বিল্পপ্রের রস পান করিয়া থাকিতেন। যে শরীর-রক্ষার জন্ম প্রচুর খাছের প্রয়োজন, সেই শরীর কি কখন এক পোয়া ছয় এবং এক ছটাক বিল্পপ্রের রসে রক্ষিত হয় १ কাজেই তাঁহার শরীর জনশঃ শুদ্ধ হইয়া কল্পালে পরিণত হইয়া আসিল। তিনি আর পৃথিবীতে থাকিলেন না। ১৮৯৬ খুষ্টাক্ষে ৩৭ বংসর বয়সে মৌনীবাবা শান্তিদাতা পূরমেশ্বরের শান্তিময় জ্রোড়ে মাথা রাখিয়া যোগাসনে চিরনিজায় নিজিত হইলেন।

## লোকনাথ ব্রন্মচারী।

১১৩১ বঙ্গান্দে বা ইহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ সময়ে পশ্চিম বঙ্গে \* ব্রাহ্মণ-কুলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম হইয়াছিল। ইনি দশ বংসর বয়স পর্যান্ত গ্রামা পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিয়া, সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্ত গুরুগুছে গমন করেন। † ঐ সময়ে ইহার উপনয়ন-কার্যা সমাধা হয়। লোকনাথের শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরুর নাম ভগবান্চক্র গাঙ্গুলী। ভগবান্ যড় দশনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

উপনয়নের পর লোকনাথ কয়েক বংসর কাল গুরুগৃহে শাস্ত্রালোচনা করিয়া গুরুর সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। বেণিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বাক্তি উঁহাদিগের সহ্যাত্রী হন। ভগবান্চক্র গুইজন শিষ্যা লইয়া কাণীঘাটে আইসেন। ঐ সময়ে কালীঘাট জঙ্গলময় ছিল। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলে আসিয়া বোগসাধনা করিতেন। কালীঘাটের জঙ্গলে থাকিয়া ভগবান্চক্র শিষ্যদ্বয়কে কঠোর ব্রন্ধচর্যা ব্রতান্ম্রগ্রান করাইতে লাগিলেন।

এরপ জনশ্রতি আছে যে, লোকনাথ ব্রন্ধচর্য্যাবস্থায় তাঁহার বাল্য-স্থীকে শ্বরণ করিয়া তাঁহার ব্রন্ধচর্য্যার ফল নষ্ট করিতেন। ভগবান্চন্দ্র

- বত অনুসন্ধানেও ইহার জন্মস্থানের প্রকৃত নাম জানিতে পারি নাই।
- + পূর্বকালে ব্রাহ্মণ-সস্তানেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। গুরুদেব ছাত্রদিগকে আহার, বাসস্থান ও পরিধান-বস্ত্রাদি দিয়া আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। এখনও কোন কোন স্থানের সংস্কৃত টোলে ঐরপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া বায়।

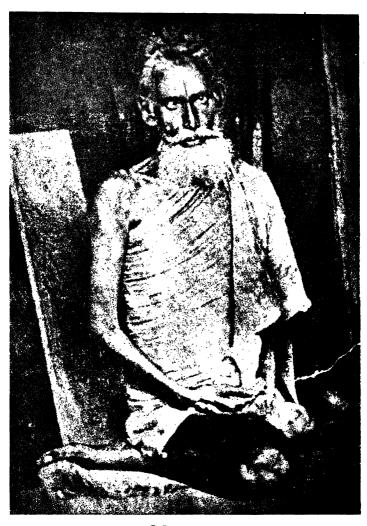

( বারদীর ) শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।

Lakshmibilas Press.

লোকনাথের এই বিষয় জানিতে পারিয়া শিষ্যদ্ব্যকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন এবং যে স্থানে তাঁহার বাল্যসথী বাস করিতেন, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্চক্র অনুসন্ধান দারা জানিতে পারেন যে, লোকনাথের বাল্যসথী বাল্যাবস্থায় বিধবা হইয়া তাহার চরিত্র কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। ভগবান্ স্থযোগ বুঝিয়া সেই বিধবা বাল্যসথীকে লোকনাথের মনোবাঞ্জা পূর্ণ করিতে বলেন। ভগবানের কথায় সে সম্মত হয়। যথন লোকনাথের স্ত্রী-সম্ভোগজনিত লাল্যায় বিভ্ন্ধা জন্মাইল, তথন তাঁহাদের গুরুদেব উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ভগবান্ ব্রহ্মচারীদয়কে নক্তব্রত, একান্তরা, পঞ্চাই, নবরাবি,
মাসাই প্রভৃতি ব্রত্সকল উদ্যাপন করাইয়া মনঃসংযম করাইয়াছিলেন।
দীর্ঘকালব্যাপী এইরপ ব্রত অনুষ্ঠান করায় ব্রহ্মচারীদয় জাতিপ্রবতা
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি পূর্বজন্মে বর্দ্ধমান জেলার বেড়ুগ্রামে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি ছিলাম।"
পরীক্ষা দারা জানা গিয়াছে যে, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ভগবান্চক্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইরা নানাস্থান ত্রমণ করিরা কাশাতে আসিরা উপস্থিত হন। এই স্থানে মণিকণিকার ঘাটের উপর যোগাবলম্বনে তিনি দেহতাগি করেন। মর্ত্তাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যবয়কে ত্রৈলিঙ্গ স্থামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

লোকনাথ ও বেণীমাধব স্বামাজীর নিকট কিছুকাল যোগশিক্ষা করিরা যোগসাধনার জন্ম হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে গমন করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা করেক বংসরকাল কঠোর যোগসাধনা করিরা সিদ্ধ হন। মহাপুরুষন্বয় পর্বত-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে চন্দ্রনাথে আইসেন। বেণিমাধব চন্দ্রনাথ হইতে কামাথ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন, এবং লোকনাথ নিমুন্তুমি বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীনে মেঘনা নদীর তীরে বারদী গ্রাম অবস্থিত। তিনি বারদীতে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তত্রতা জনসাধারণ তাঁহাকে বারদীর ব্রহ্মচারী বলিত; ক্রমে তিনি থ্রী নামেই থাতি হন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লোকনাথ ব্রন্ধচারী জাতিম্মর ছিলেন। ইহা বাতীত তিনি জীবাত্মাকে আপনার দেহ হইতে বহির্গত করিতে পারিতেন। জীবজন্তর মনের ভাব ব্রিতে পারিতেন। অন্তের রোগ নিজ শরীবে স্মানিয়া রোগার রোগ দূর করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছামত অন্তের মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন।

১২৯৭ সালের ১৯শে জৈ ঠি বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে মনেকে বলেন যে, লোকনাথের দেহত্যাগের ছই এক মাস পূর্ব্বে বারদীনিবাসী কোন ব্যক্তি ক্ষয়কাশ রোগে মরণাপন হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ঐ রোগ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করিবার জন্ম অনুরোধ করেন। ঐ রোগে মৃত্যু অবশুসম্ভাবী, তিনি ইহা জানিয়া ঐ রোগার রোগমুক্ত করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু রোগার আত্মীয়দিগের কাকুতি মিনতি ও সাধ্য সাধনাতে তিনি রোগাকে ঐ রোগা হইতে মুক্ত করেন। যদিও রোগা ক্ষয়কাশ রোগের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অন্থূ রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং ছইচারি মাসের মধ্যে তিনি ভ্রের থেলা সাঙ্গ করেন।

এদিকে ব্রহ্মচারীর দেহে ক্ষয়কাশরোগ প্রবেশ করিয়া ভাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ যথন ব্রিলেন, এখন ভাঁহার
জীবনধারণ কেবল কষ্টের কারণ, তথন তিনি ষোগাবলম্বনে দেহত্যাগ
করেন

### সাধুবচন-সংগ্ৰহ।

- >। অল'ও জল নিয়মিত রূপে আহার করিলে, রক্ত হইয়া দেহ ক্রমে যেমন বলবান্ হইতে থাকে, তেমনি ঐ ঐ ঈশুরের বাক্য অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া পালন করিলে, আত্মা বলবান্ হইতে থাকে।
- ২। বোগদকলের আবোগার্গ যেমন শ্রীশ্রীঈশ্বর রূপা করিয়া, নানা ঔষদি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, তাঁহার পবিত্র বাকা রহিয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাদকল গ্রহণ করিয়া পালন, তাঁহাকে আরাধনা ও সাধনা এবং মন দিয়া তাঁহাকে প্রেম করিলে, পাপ হইতে অবশ্রুই মুক্ত হওয়া যায়।
- ৩। রক্ত ভাল থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা কর, রক্ত মন্দ হইলে, আর দেহের রক্ষা নাই। আর ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা না হইলে, যেমন দেহরক্ষা হয় না, তেমনি এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে পবিত্র সাধু মহাজনদিগের উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া পালন না করিলে পাপ হইতে কেহ-স্কু হয় না।
  - ৪। সাবধান হত, যেন রোগের উপর কুপথা না হয়, তাহা হইলে আর দেহের রক্ষা নাই, সেই প্রকার পাপ জানিয়া পাপ করিলে আর আত্মার নিস্তার নাই।

শিশুর মত হইয়া আমাদের স্বর্গস্থ পরম-পবিত্র পিতার কথার বশে অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞান্মুযায়ী চলি, তাহা হইলে আর আমাদের কোন বিপদ কিম্বা ক্লেশ ও পাপ ঘটিতে পারে না।

- ৬। সাধু পবিত্রাত্মাদের উপদেশসকল গ্রহণ কর। তাঁহাদের পথে চলিলে সাধু ও পবিত্র হইতে পারিবে। তাঁহাদের সাহায্য বিনা কেহ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই এবং সদ্গুরু ভিন্ন অন্ত কেহ ধর্ম্মের পথ দেখাইতে পারেন না।
- ' ৭। আত্মাও দেহের তত্ত্ব না করিলে, ধর্মাধর্ম এবং পাপপুণাের বােধ হর না, সতাে ধর্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমতাতে স্থিতি এবং লাভে বিনাশ।
- ৮। ধর্মের একই পথ, বড়ই ছর্গম এবং সদ্ধীণ, অনেকেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু ঈশ্বরের রুপা ব্যতীত কেহ দেখিতে এবং যাইতে পারে না। তাঁহার রুপা যাহাতে হয়, তাহা সকলের অগ্রে চেষ্টা করা অতি আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য।
- ১। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুকে জর এবং মনকে বশীভূত না করিলে ও বৈরাগ্য-পথের পথিক না হইলে, ধন্মের পথ কেহ দেখিতে পায় না।
- ১০। সাধু, পাপী, নান্তিক, ধনী এবং ছংখা সকলকে সময় ইইলে দেহ রাখিয়া যাইতে হইবে। জনাইলে মৃত্যু অবশুই আছে, ইহার' আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহা অনেকেই জানিয়াও জানিতেছেন না, ঐশ্বর্যাের অহঙ্কারে উন্মন্ত হইয়া মনে করিয়াছে যে, আমার এইরূপ সময় চিরস্থায়ী থাকিবে, আর আমাকে যাইতে হইবে না; কিন্তু যথন কাল উপস্থিত হইবে এবং মৃত্যু-শ্ব্যাতে শ্ব্যন করিতে হইবে, তথন ধন, ঐশ্বর্যা এবং পরিবারসকল কোথায় পড়িয়া থাকিবে এবং কোংগ্রেস্থ

যাইতে হইবে, তাহা তথন জানিতে পারিবেন। অতএব এক্ষণে সময় পাকিতে থাকিতে আপনার যাইবার পথ চেনা এবং জানা অতি আবশুক।

/১১। 'অন্ন, মিষ্টান্ন, ফ্ল, বস্ত্র, ধন, কড়ি, ফুল ও চন্দন দিয়া পূজা ও আরাধনা করিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা নর, তিনি এই সকল দ্রব্য চান না, কেবল মন চান; অতএব মনকে স্থির করিয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া তাঁহাকে পূজা, আরাধনা এবং সাধনা করিলে অবশুই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

১২। 'টাকা কড়িতে দেহের রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু পাপ-রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এ রোগের ঔষধ কেবল পাপকে ঘূণা করিয়া নিয়ত শ্রীহরির আরাধনা, সাধনা এবং তাঁহার নামামৃত পান।

১৩। মৃত্যু ধার্মিকদিগের বন্ধু এবং পাপীদিগের কালস্বরূপ। পাপীরা মৃত্যুকে ভন্ন করে, আর সাধকেরা মৃত্যুকে ক্রমে ক্রমে জন্ন করেন।

১৪। অগ্নির দারা যেমন স্থবর্ণ পরীক্ষিত হয়, ইহকালে নানাবিধ ্যটনা দারা মানুষ তেমনই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

১৫। অন্ত তুমি স্বীয় জীবনের পাপ ও হর্ব্বলতা স্বীকার করিলে
বটে, কিন্তু যাহা স্বীকার করিলে, হয়ত কল্য আবার তুমি তাহাই করিবে।
১৬। অনস্তকালের সম্বল নিত্যধনের জন্ম চেষ্টা না করিয়া, ক্ষণস্থায়ী ঐহিকের স্থথে প্রমত্ত থাকা অসারতামাত্র।

১৭। অন্তরে শুল্প এবং স্বাধীন থাক, কোন স্বষ্ট বস্তর সহিত আপনাকে জড়িত করিও না। অন্তরে বিবেক উজ্জ্বল না হইলে, মানুষ নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।

/১৮। অন্তের প্রতিপত্তিলাভ ও উন্নতি এবং আপনার অসম্মান ও অক্ষর্মতি দেখিয়া হঃথিত হইও না।

- ১৯। অন্তের নিকটে যদি সহিষ্কৃতার আশা কর, তবে অভার প্রতিও সহিষ্কৃ হও।
- ২০। অনেক ক্ষুদ্রচেতা লোকে বলিয়া থাকে যে, দেখ ঐ লোকটা কেমন স্থাী, উনি কত ধনী, কেমন সম্রান্ত ও মহৎ ব্যক্তি; কিন্তু একটু বৃঝিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, সংসারের সম্পতিরাশি অকিঞ্চিৎকর, অস্থায়ী, ভারজনক এবং তঃখ-উৎপাদক। ঐহিক সম্পতির অধিকারী হইলে মান্ত্রয় স্থা হয় না।
- ২১। অনেক প্রকার আকাজ্জা আমাদের মনে উদিত হইরা আমাদি দিগকে বলপূর্ব্বক নানাদিকে চালনা করে; ইহাতে আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হয়, স্থতরাং উহা দমনের চেষ্টা করা উচিত।
- / ২২। অপরিমিত ব্যয় কথনও করিও না। অপরিমিত ব্যয় করিলে আজীবনে হৃঃথকষ্ট মোচন হয় না, বরং দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও সঙ্গের সাথী হয়, অবশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া সর্বসাস্ত হইতে হয়।
- ২৩। অমুক কেন কষ্ট পায়, অমুক কেন স্থগভোগ করে, অমুকের বা কেন এত উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা বা তর্কবিতর্ক করিও না।. এই সকল বিষয় মানব-বৃদ্ধির অতীত। ঈশ্বরের অভিসন্ধির নিগৃঢ়তত্ব জানিবার মান্তবের অধিকার নাই।
- ২৪। অহিতকারী ব্যক্তি আপনারই ক্ষতি করে এবং সে ঈশ্বরের বিচার এড়াইতে পারে না।
- ২৫। আত্মীয় ব্যক্তির সহিত কথনও দেনা-গাওনা সম্বন্ধ রাথিও না।
   ২৬। আপনাকে অন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না। তুমি ত
  জান না, তাঁহার সন্তানমগুলীর মধ্যে তুমি কোন স্থান লাভ করিবে।
- ২৭। আমরা অন্তকে নির্দোষ দেখিতে চাই, কিন্তু স্বীয় দোষ সংশোধন করি না।

- ২৮। আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপনা করিও, তুমি স্বীয় কর্ত্তবাসম্পাদনে বৃতী হইলে, ঈশ্বর তোমার সেই শুভ-ইচ্ছা সম্পাদনে সহায় হইবেন।
- ২৯। আমাদের মন এমনই হুর্বলে যে, শাঘ্রই কলঞ্চিত হইয়া যায়। কথা বলিবার পরে অনেক সময় এরপ মনে হয় যে, "হায়, বদি নীরব পাকিতাম, যদি লোক-সমাজে না যাইতাম, আলোচনায় যোগ না দিতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।
- ্ত ৩০। আমরা যে কথনও কথনও ছঃথ পাই, তাহা ভাল ; কননা, তদারা আত্ম-পরীক্ষার স্বযোগ উপস্থিত হয়।
- ়। আমরা যে পরমব্রন্ধ হইতে শান্তিলাভ করিতে পারি না, াহার কারণ এই যে, আমরা অন্তাপিত হইয়া শান্তি অন্নেষণ করি না এবং পৃথিবীর অসার স্থথের মায়া ত্যাগ করি না।
- / ৩২। ইচ্ছামত কাজ করিতে না পারিলে কথনও ছঃখিত হইও না; কারণ ইচ্ছামত কাজ করিতে এ পৃথিবীতে কয়জন পারে ?
- ৩৩। ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-দেবা ভিন্ন এ সংসারে আর সকলই অসার। ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষ তাহার প্রতিকুলাচরণ করিয়া কিছুই করিতে পারে না।
  - ৩। উদ্দেশ্য উচ্চ রাখিবে; কিন্তু চক্ষু নিমনিকে রাখা চাই।
- ় ৩৫। উচ্চাভিলাষী হইও না। ভগবান্ যথন যে অবস্থায় রাথেন, সেই অবস্থাকে স্থকর'মনে করিবে। উচ্চাভিলাষী লোক কোনদিনও স্থী হয় না।
  - ৩৬। উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিও, মনে শান্তি পাইবে।
- ৩৭। এমন সময় আসিবে, যথন তুমি স্বীয় জীবন সংশোধনের জন্ত সময়ক্তিক্ষা করিবে; কিন্তু তাহা তুমি পাইবে কিনা সন্দেহ।

৩৮। ঋণ করিয়া শুভাশুভ কোন কার্য্যই করিও না। ঋণ-পাপ বড় ভয়ানক। ঋণীকে কেহ বিশ্বাস করে না, এবং ঋণী ব্যক্তি কখনও মনে শাস্তি পায় না।

৩৯। এরপে জীবনযাপন কর, যেন মৃত্যু সময়ে মনোমধ্যে কোন-রূপ অন্ত্রাপ না আইসে।

় ৪০। ঐহিক স্থারে জন্ম কাহারও মনে কষ্ট দিও না, কারণ ঐহিক স্থা ক্ষণেকের জন্ম।

📝 ৪১। কর্ত্তব্যপালন করিতে কথনও ভূলিও না।

/ ৪২। কথনও অসত্যের পূজা করিও না।

৪৩। কথনও ছোট লোক ও নীচ অস্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের সেবা করিও না।

88। কথনও স্ত্রীজাতির প্রতি অস্তায় ব্যবহার করিও না। স্ত্রী-লোকই গৃহের লক্ষী ও শোভা। স্ত্রী সম্পদে বিপদে, স্থথে ছথে, স্বস্থতায় অস্ত্রস্থতায়, জীবনে মরণে, সকল অবস্থায় সকল সময়ে তুলা অধিকারিণী।

৪৫। কার্যাসোতে পড়িয় যদি কথনও তোমার প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং অস্তঃকরণ ক্রোধান্ধ, অশাস্ত, গর্মিত বা হিংসাপরতন্ত্র হয়, তাহা-হইলে কোন নির্জ্জন স্থানে বিসিয় করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, হে প্রভু, তোমার দাসকে শাসনে রাথ।

৪৬। কাহারও কোন বিপদ্ দেখিলে প্রাণপণে তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে।

৪৭। ক্রোধকে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ক্রোধই মানবের এক প্রধান শত্রা ক্রোধান্বিত হইয়া মানুষ না করিতে পারে, এমন হৃষার্যাই নাই। ক্রোধ উপশম হইলে মনকে অমুতাপানলে দগ্ধ করে ও যন্ত্রণা দেয়।

- ৪৮। কাহারও সহিত তর্ক করিও না। কারণ তর্ক করিতে করিতে পরস্পারের মধ্যে বিবাদ ঘটিতে পারে। যদি একাস্ত আবশুক বোধ হয়, অগ্রে ক্ষমা চহিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য মিষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবে।
- / ৪৯। কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিও না। নিজে নানাপ্রকার কৃষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শাক-অন থাওয়া ভাল, তত্রাচ কাহারও গলগ্রহ হইয়া কালিয়া পোলাও ভক্ষণ করা উচিত নয়।
- া ৫০। কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিও। কথায় আছে, "সাধুসঙ্গে স্বর্গ-বাস, আর অসংসঙ্গে সর্ব্ধনাশ।"
- ৫১। কোন কার্য্য কঠিন বলিয়া মনে করিও না, বা অবহেলা করিও না, একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিলেই তাহা সফল হইতে পারে।
- ৫২। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে বা তোমার প্রতি অস্তায় বাব-হার করিলে বেদনা পাও এবং তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে উৎসাহা-বিত হও; কিন্তু তুমি কতজনের প্রতি অস্তায় ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখ না।
- ে ৫০। গুরুজনের প্রাণে কথনও আঘাত দিও না। গুরুজনের প্রাণে আঘাত দিলে কেহ কথনও স্থুখী হইতে পারে না।
- ৫৪। চেষ্টা ও পরিশ্রম দারা আমি এত উরতি করিয়াছি, এরপ বলা বা মনে করা কেবল মূর্থতার পরিচয় মাত্র; কারণ দেব-প্রসাদ ব্যতীত, দৈব-বল ভিন্ন, তোমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। কথায় বলে—"মান্থবের অভিপ্রায়, বিধি নিয়ত খণ্ডায়।"
- ৫৫। তোমার কোনও গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তের আরপ্ত অধিক আছে, ইহা ভাবিয়া নম্রতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।
- / ৫৬। দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা কথনও করিবে না। সাধারণতঃ কৈথা যায়, লোকে পরনিন্দা ও পরচর্চা করিতে যেমন আমোদ পায়,

এমন আর কিছুতেই পায় না। যিনি ঐ সমস্ত রিপু দমন করিয়াছেন, তিনিই সাধু পুরুষ ও জগতের পূজা।

- 🕝 / 🖟 ৫৭। ছ্ষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া আপন কার্য্য ভূলিও না।
  - ্
    । ৫৮। দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রভু পরমেশ্বরকৈ স্করত করিবে।
  - ৫৯। দৃশুজগতের প্রতি অনুরাগ হইতে মনকে ফিরাইয়া, অদৃশু
     সচিদানন্দ্র রাজো লইয়া যাইবার জন্ম সাধনা কর।
  - ৬০। ধন, সম্পদ কিম্বা পরাক্রনশালী বন্ধুদিগকে পাইয়া, গর্ক করিও না: যিনি ঐ সকল দান করিয়াছেন, সেই পরম পিতার মহিমা ঘোষণা কর।
  - ৬১। ধনীদিগের তোষামোদ করিও না এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি-দিগের নিকট সহজে গমন করিও না।
  - / ৬২। ধাশ্মিকতার বেশ ব্যবহার করা কিছুই কষ্টকর নহে; কিন্তু কুরীতি এবং পাপ পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন।
  - ৬৩। নিয়ত ঈশ্বর-সেবাতে নিয়োজিত থাক। নিয়ত স্মরণ কর যে, প্রমেশ্বের সেবা করিবার জন্মই তুমি ইহসংসারে আসিয়াছ।
  - ৬৪। পবিত্র চরিত্রে বাস করিবে। চরিত্রবান্লোক, সকলের নিকট আদরণীয় ও ঈশ্রের প্রিয়পাত হয়।
  - ৬৫। পরধনের প্রত্যাশা করিও না। আপনার অবস্থার উপর
    সন্তই থাকিয়া প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে।
  - ৬৬। পরের ক্রটি এবং ছর্কলতা সহ্থ কর। তোমারও অনেক দোষ আছে, তাহা অন্তকে সহ্থ করিতে হয়।
  - ৬৭। প্রাণের কথা কাহাকেও বলিও না। কারণ আজ যিনি তোমার বন্ধু আছেন, কাল তিনি তোমার শক্র হইতে পারেন।

- ৬৮। পরশ্রীতে কাতর হইও না। পরশ্রীতে কাতর হওয়া বড় অধর্মের কথা। যে পরশ্রীতে কাতর হয়, সে কোনদিনও শাস্তি পায় না; চিরজীবন তুঃখানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।
- প্রবারবর্গের প্রতি সর্বাদা সদ্যবহার করিবে। সকলের দোষ, জার্ট ও আবদার অকাতরে সহ্থ করিবে। যে সংসারে কর্ত্তার সহ্থ গুণ নাই, সে সংসারে কোনদিনই স্থাথের ও শান্তির আবাসস্থল হয় না।
- ৭০। মাতাপিতাকে সর্বতোভাবে স্থথী করিতে চেষ্টা করিবে। মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সাধন করা হয় ও ইস্কালে ও পরকালে সে স্থথ শাস্তিতে বাস করে।
- ৭১। পৃথিবীর সকল মহাজনই তু:খের সেতুর মধ্য দিয়া ধর্মরাজ্যে গমন করিয়াছেন। স্থথের শ্যা কাহারও জন্ম ছিল না।
- ৭২। বিনয়ী ও নত্র হইও এবং কখনও আপনাকে বড় বলিয়া ভাবিও না।
- ় ৭৩। বিপদ সময়ে অধীর হইও না, অধীর হইলে জ্ঞান, বৃদ্ধি, বল সমস্তই হারাইতে হয়। বিশেষতঃ বিপদ কথনও একা আইসে না; তাহার দলবলকে সঙ্গে লইয়া আইসে।
- / 98। বিপদে স্থির থাকা, নির্য্যাতনের সময়ে নীরব থাকা, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং মানুষের কথায় বিচলিত না হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।
- ৭৫। ভণ্ড সন্ন্যদীরা অর্থাৎ যাহারা পথের ধারে বা ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিলকমাটি মাথিয়া নাগাসন্ন্যাসী সাজে এবং লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে, হস্তরেখা দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণিয়া দেয়, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগকে সন্তান হইবার ঔষধ প্রদান করে, ছলনা বাক্যের দারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগকে বংশাও প্রত্যয় করিও না। এরপ সন্তাসীদিগের সহিত কথা কহিলেও

পাপ হয়। কারণ উহারা ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করে ও স্থবিধা পাইলে প্রতারণা করিয়া প্রস্থান করে।

৭৬। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও না, এবং ভবিষ্যৎ আশা করিয়া কাহাকেও আশাস দিও না।

/ ৭৭। ভবিষ্যতে করিব বলিয়া হাতের কার্য্য ফেলিয়া রাখিও না, ফেলিয়া রাখিলে প্রায়ই তাহা শেষ হয় না।

৭৮। মামুষের সহিত অধিক আলাপ করিয়া যে সময় অতিবাহিত কর, সে সময় ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা অধিকতর ইষ্টজনক।

৭৯। মান্ত্র আজ আছে, কাল থাকিবে না, এই আছে এই নাই, আমরা ইহা জানিয়াও বর্ত্তমান স্থপস্থবিধা লইয়া ব্যস্ত, ভবিয়াতের জন্ম কোন চিস্তাই করি না।

/ ৮০। মিইভাষী, মৃত্হাসী, দেখিতে গোবেচারা এরপ লোককে কথনও বিশ্বাস করিবে না: এরপ স্বভাবের লোক প্রায়ই ভাল হয় না।

৮১। যথন অন্তের মৃত্যু দর্শন কর, চিস্তা করিও তোমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে।

৮২। যত ছঃথ হউক না কেন, যতই বিপরীত বিষয় ঘটুক না কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল বিষয় গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃতি
বৈর্যাশীল।

৮০। যদি তুমি সর্বাদা আত্মপরীক্ষা করিতে না পার, তবে দিনের মধ্যে অস্ততঃ হুইবার—প্রাতঃকালে ও সন্ধাকালে পরীক্ষা করিবে। প্রাতঃকালে গাতোখান করিয়া, সৎসংকল গ্রহণ করিয়া দিবাভাগ যাপন কর। সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সারাদিন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। দেখিবে, ঈশ্বর ও মানবের কাছে কত দোষ করিয়াছ। —

- ৮৪। যদি দেখ, কোনও ব্যক্তি ভয়ানক পাপ করিতেছে, আপ্নাকে, তদপেকা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অহঙ্কার করিও না; কেন না, এমন সময় আসিতে পারে যে, তুমিও ঐ প্রকার পাপ করিবে। নিজে কত কাল স্থান্থির থাকিতে পারিবে, তাহা ত জান না।
- ৮৫। যাহার অস্তরে বাসনার অনল জ্বলিতেছে, পদ্মপত্রের জ্বলের মত তাহার চিত্ত সর্বাদাই অন্থির। লোভী ব্যক্তি কথনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।
- ৮৬। যাহারা সংগদারিক সমুদ্য বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়া **ঈখ**রের সেবার জন্ম অবসর রাথেন, তাঁহারাই মান্ত্য।
- ৮৭। যে কেবল পরের কথা ও অনধিকার চর্চা লইয়া ব্যস্ত, নিজ জীবনের কথা ভাবে না, আত্মচিস্তা করে না, সে ব্যক্তি পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে।
- ৮৮। যে সকল দোষ অস্ত লোকের মধ্যে দেখিলে তোমার ঘুণার উদ্রেক হয়, সে দোষ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও।
- / ৮৯। যৌবনকালে অত্যাচার করিয়া শরীর নষ্ট করিও না। অনেকে যৌবনকালে অত্যাচার করিয়া পরিণামে অস্তুতপ্ত হন।
- ৯০। শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্ষীত হইও না, কেন না, সামান্ত পীড়াতেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।
- ি ৯১'। সময়ের সদ্মবহার করিও। কখনও আলশুপরবশ হইয়া সময় নষ্ট করিও না। আলশু করিয়া সময় নষ্ট করিলে সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেন।
- / ৯২। সকলের নিকটে স্বীয় হাদয়-দার উন্মৃক্ত করিও না, তাহাতে অনিষ্টের আশস্কা আছে। যাঁহারা জ্ঞানী এবং ভক্ত, তাঁহাদের কাছে আপন্যার বিষয় ব্যক্ত কর।

- / ৯০। শেষের দিন শ্বরণ কর, এবং যে সময় যাইতেছে, তাহা স্মার ফিরিয়া আসিবে না, এবিষয় চিন্তা কর।
- 🃝 ্রম্ভ 🗔 সংসাবের মোহে ডুবিয়া ভগবানকে ভূলিও না।
  - ৯৫। সংসার তোমার স্থায়ী বাসস্থান নছে। এথানে ছুইদিনের জন্ত আছে। অনস্ত প্রমেধ্রই তোমার নিত্যকালের আশ্রয়স্থান, অত্এব, তাঁহার প্রতিই নির্ভির কর।
- / ৯৬। সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ-স্বীকার শিক্ষা করিবে, ইহা অপেক্ষা ধর্ম । আর নাই।
- ৯৭। সৎপথ অবলম্বন করিয়া সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিবে, কথনও অসৎপথ অবলম্বন করিও না। অধর্ম্মের সংসার কথনও উন্নতির পথে পদার্পন করিতে পারে না।
- ৯৮। সাধুকার্য্য করিতেছ বলিয়া অহঙ্কার করিও না। কেন না, ঈশ্বরের বিচার মানবের বিচার হইতে ভিন্ন। যে কার্য্যে মান্ত্যকে স্থা করে, তাহা অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে ঘূণাকর।
- ৯৯। স্বাভাবিক ক্ষমতা অথবা বিছাবুদ্ধি লাভ করিয়াছ বলিয়া উল্লসিত হইও না। এরূপ করিলে ভগবান্ অসম্ভুষ্ট হইবেন; কেন না, তোমার যাহা আছে, সে সকল তিনিই দিয়াছেন।
- / ১০০। স্ত্রীলোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত অধিক আলাপ করিও না।

# গণেশ বাবুর ভ্রমণ-কাহিনী

## কলিকাতা হইতে পুরী।

হাঁটাপথে ও রেলপথে।

পুস্তকখানির মধ্যে যে সকল বিষয় আছে তাহার
সংক্ষিপ্ত তাশিকা পাঠ করিয়া দেখুন দেখি

বইখানি কাজের কি না গ

- ১। উৎকল দেশের নামোৎপত্তি। ১। উৎকল দেশের রাজ্য পরিমাণ।
- ২। উৎকল দেশের রাজাবলী। ১০। তম্লুকের বিবরণ।
- ৩। কালাপাহাড়ের জীবনী। ১১। ভুবনেশ্বরের নামোৎপত্তি।
- s। বিন্দু সরোবরের বিবরণ। ১২। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বিবরণ।
- ে। শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ। ১৩। আটিকা বন্ধন কি १
- ७। ममूछ । > । मन्त्रामीराभव विनवत ।
- ৭। চন্দনযাত্রা ও রথযাত্রা। ১৫। কনারকের সূর্য্যান্দির।
- ৮। নরক দর্শন। ১৬। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির বিবরণ।
- ১৭। দাঁত ওয়ালি জগন্নাথ ও দাঁতন শিলার উৎপত্তি।
- ১৮। বালেশ্বর, যাজপুর, বৈতরণীর বিস্তারিত বিবরণ।
- ১৯। ভুবনেশ্বদেবের প্রধান চতুর্দশ বাত্রার নাম।
- ২০। সাক্ষীগোপালের নামোৎপত্তি।
- ২১। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বিবরণ।
- ২২। শ্রীশ্রীজগরাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক মত।
- ২৩। এএজিগুরাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত।

২৪। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কোন সময়ে কি কি উৎসব হয় তাহার বিবরণ।
২৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে কোন স্থানে কি কি দেব দেবী
ত আছেন তাহার বিবরণ।

২৬। নরেক্স সরোবর, মার্কণ্ড হ্রদ, খেতগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সিদ্ধ বকুল ও লোকনাথের বিস্তারিত বিবরণ।

#### পুস্তকথানির মধ্যে যে সকল হাফ্টোন ফটো আছে তাহার তালিকা দেখুন।

১। রত্ন বেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব।

২। শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির (সিংহদার)

৩। শ্রীশ্রীজগরাথদেবের মন্দির (পার্শ্বদৃশ্র )

৪। ভবনেশ্বের মন্দির রণা। ৭। শ্রীশ্রীভবনেশ্বদেবের মন্দির।

৫। সমুদ্র। ৮। খ্রীঞ্জিগরাথদেবের রথযাতা।

৬। স্থ্যদেবের মন্দির (কনারক) ১। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। মূল্য সামান্ত ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

## গণেশ বাবুর ভ্রহ্মণ-ক্ষাহ্রিনী । কলিকাতা হইতে আসাম।

আসামের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না ?
পুস্তকথানির মধ্যে কি কি বিষয় আছে দেখুন।
>। আসামের নামোংগভি। ২। আসামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। •

- ৩। আসামের চতুঃসীমা। ১০। আসাম প্রদেশের জেলা ও নগর।
- 8। ठी-वांशात्न कृषि ठाणान। ১১। ठाँ मध्याशास्त्र विवत्र।
- ৫। গঙ্গার উৎপত্তি বিবরণ। ১২। পরগুরামের জীবনী।
- ৬। অনুবাচী কেন হয়। ১৩। আসাম ধাইবার পথের কথা।
- ৭। বশিষ্ঠাশ্রমের বিবরণ। ১৪। চা-এর জন্ম বিবরণ।
- ৮। চা-বাগানের ইতিহাস। ১৫। উর্বাশী কুগু।
- ১। অশক্লান্ত দেবালয়। ১৬। শিলং ও চিরাপুঞ্জির বিবরণ।
- ১৭। কামাথাাদেবীর মন্দির কোন সময়ে নির্মাণ হইয়াছিল।
- ১৮। ব্রহ্মপুত্র বক্ষে ভম্মাচল বা উমানন্দ পাহাড়ের বিষয়।
- ১৯। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি ও নাম কিরুপে হইল।
- ২০। আসামে চা-গাছ আবিষ্কার কিরূপে হইল।
- ২১। কামাথ্যাদেবীর বিস্তারিত বিবরণ।
- ২২। কামরূপের মন্ত্র তন্ত্রের কথা।

#### পুস্তকথানির মধ্যে যে সকল হাফটোন ফটো আছে তাহার তালিকা।

- ১। কামাথ্যাদেবীর মন্দির। ৬। বশিষ্ঠাশ্রমের দৃশু।
- ২। বশিষ্ঠাশ্রমের মন্দির। ৭। গৌহাটি শিলং রোড।
- ৩। থাসিয়াদিগের বাজার ৮। শিলং লেক্।
- ৪। বিডনদ্ জলপ্রপাত। ১। শিলং লেকের অপর পার্ধের দৃশু।
- ৫। চিরাপুঞ্জী সহর। ১০। খাসিয়াদিগের সমাধি উৎসব।
- ১১। ব্রহ্মপুত্র বক্ষে উমানন্দ পাহাড়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য।
- ১২। श्रामिय्रा कूनि "शावा" नहेया याहेरज्राह ।

মূল্য ১০ আনার স্থলে॥৵০ আনা।

গনেশ বাবুর ভ্রমণ-কাহিনীর দারা অসময়ে অনেক উপকার পাইবেন।

,পর্বতচুড়াবলম্বী নরলোকের অগম্য দেবভূমিতে মানব কিরূপে অপূর্ব্ব নগরী স্থাপন করিয়াছে তাহা যদি জানিতে চান এবং পর্বত গাত্রস্থ তুরা-বোহনীয় নতোৱত পথের ও অস্তান্ত স্থানের নয়ন তৃপ্তকর প্রাকৃতিক দৃশ্রের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চান, তবে

## গণেশ বাবুর

## माञ्जिलिः ७ ठप्रेन

#### পাঠ ককন।

#### পুস্তকথানির মধ্যে কি কি বিষয় আছে দেখুন।

১। দাজ্জিলিংএর বাজার।

৮। বোটানিক্যাল গার্ভেন।

২। মলরোড।

৯। গোরস্থান।

৩। জলাপাহাড় ও সিঞ্চল। ১০। দেবধন্ধা ও কাঞ্চনঝিন্ধা।

৪। চক্রনাথ তীর্থের বিবরণ। ১১। সীতাকুণ্ডের নামোৎপত্তি।

৫। ব্যাসকুণ্ডের নামোৎপত্তি। ১২। ভিক্টোরিয়া প্রপাত।

৬। ভটিয়াবস্তি।

১৩। দাজ্জিলিংএর ঐতিহাসিক বিবরণ।

৭। মহাকাল পাহাড়। ১৪। দার্জিলিং পার্বতীয় জাতির ইতিবৃত্ত।

১৫। দার্জ্জিলিং যাইবার পথের বিস্তারিত বিবরণ।

১৬। দাৰ্জ্জিলিং রেল কোন সময়ে খোলা হইয়াছে।

১৭। লাউইদ্ জুবিলি স্থানিটেরিয়মের বিস্তারিত বিবরণ।

১৮। চক্রনাথ, স্বয়ম্ভনাথ বিরূপাক্ষ ও উনকোটী শিবের বিবরণ।

১৯। লবণাক্ষকুও, গুরুধুণী, ব্রহ্মকুও, বাড়বাকুও, সহস্রধারা ও আদিনাথের বিস্তারিত বিবরণ।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

